

পথের সঞ্চয় - রবীন্দ্রনাথ

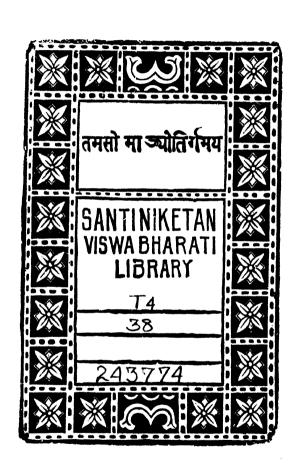

# विख्याठी व्वीखनथ

# রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর





বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কলিকাকা প্রকাশ : ভাত্র ১৩৪৬

मरस्रव : २६ दिमाथ ১७६8

পুনর্মূন্ত্রণ : ভাক্ত ১৩৬০

শতবর্ষপূর্তি সংস্করণ : মাঘ ১৩৬৮

পুনর্ম্ত্রণ: বৈশাথ ১৩৭৬ : ১৮৯১ শক

© বিশ্বভারতী ১৯৬৯

প্রকাশক বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ে মারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মৃত্তক শ্রীস্থনীলক্ষণ পোদার শ্রীগোপাল প্রেম। ১২১ রাজা দীনেক্স স্তীট। কলিকাডা ৪ 'পথের সঞ্চয়' প্রস্থের বর্তমান, সংস্করণে, ১৯১২ সালে বিদেশযাত্রার প্রারম্ভে ও পথে এবং ইংল্ও ও আমেরিকায় পরিভ্রমণকালে রবীশ্রনাথ যে-সকল প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন দেগুলি মৃদ্রিত হইল। এই রচনাগুলি সমস্ভই বাংলা ১৩১৯ সালের ভারতী প্রবাসী ও তন্ত্রবাধিনী প্রিকায় প্রকাশিত, বিষয়স্চীর নিমে তাহার বিশদ বিবরণ দ্রষ্টবা।

এই গ্রন্থের প্রথম মৃদ্রনে, প্রবাদকালে লিখিত প্রবন্ধ ও চিঠিপত্ত হইরোছিল। বর্তমান সংস্করণে নৃতন প্রবন্ধ যোগ করা হইরাছে বলিয়া, সমস্ত রচনাই মৃলপাঠ-অহসারে মৃদ্রিত হইল। যে-সকল রচনা ইতি-পূর্বে কোনো গ্রন্থে মৃদ্রিত হয় নাই তালিকাতে সেগুলি নির্দেশ করা হইরাছে। 'শিক্ষাবিধি' এবং 'লক্ষ্য ও শিক্ষা' ইতিপূর্বে 'শিক্ষা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (১৩৫১) মৃদ্রিত হইরাছে; অক্সগুলি 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত হইরাছিল।

যে-কয়টি চিঠি প্রথম সংস্করণের পরিশিষ্টে মৃদ্রিত হইয়াছিল সেগুলি
বর্তমান সংস্করণ হইতে বর্জিত হইয়াছে; ববীক্রনাথের 'চিঠিপত্র' গ্রন্থমালায়
যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে। এই-জাতীয় অক্যান্থ বহু বিলাতের চিঠি
ইতিপ্রেই 'চিঠিপত্র' চতুর্থ ও পঞ্চম থণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।
১৯১২ সালে কবির প্রবাসচিস্তার সমষ্টিরূপে পরিকল্পিত পথের সঞ্চয়ের
এই দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে, ১৯২০ সালে লিখিত 'বিলাত-যাত্রীর পত্র' >
বর্জিত হইয়াছে; ইহাও 'চিঠিপত্র' গ্রন্থমালায় মৃদ্রিত হইবে।

'সংগীত' প্রবন্ধে (পু ১৪৮, শেব অমুচ্ছেদ) 'রতনদেবী'র উল্লেখ আছে। ভারতীয় সংগীত সম্পর্কিত ইহার একথানি গ্রন্থে (১৯১৩) ববীক্সনাথ যে ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহা 'সংগীতচিস্তা' গ্রন্থে (১৩৭৩) সংকলিত।

## চিত্রস্থচী

| রবীক্রনাথ॥ লণ্ডন॥              |             | আখ্যাপত     |         |       |
|--------------------------------|-------------|-------------|---------|-------|
| <mark>রোটেন্স্টাইনের</mark> গৃ | হে রবীজ্ঞনা | थ। मछन ॥ ५३ | ) > > < | > • • |
| কবি য়েট্স্                    | •           | •           | •       | >•>   |
| <b>ষ্টপ্</b> ষোর্ড ব্রুক       | •           |             |         | >24   |
| সি. এফ. এন্ডু,ুস               | •           | •           | •       | >2>   |

> শিল্পী উইলিয়াম রোটেন্স্টাইন -কর্তৃক অন্ধিত প্রতিকৃতি মাইকেল রোটেন্স্টাইনের অমুমোদনক্রমে ও সৌজ্জে মুদ্রিত। অক্তান্থ চিত্র শান্তিনিকেতন-স্থিত রবীক্রসদনের সৌজ্জে।

## বিষয়সূচী

| ও যাত্রার পূর্বপত্ত      | •    | • |   | ٠ | 2           |
|--------------------------|------|---|---|---|-------------|
| ২ বোম্বাই শহর            | •    | • |   | • | ২৭          |
| ७ छनञ्ज                  | •    | • |   | • | ৩২          |
| ৪ সম্ভ্রপাড়ি            | •    | • |   | • | €0          |
| ৫ যাত্ৰা                 | •    | • |   | • | 62          |
| ७ षानमज्ञ                | •    | • |   | • | 64          |
| ৭ ছই ইচ্ছা               | •    | • |   | • | ৬১          |
| ৮ অন্তর বাহির            | •    | • |   | • | <b>د</b> ه  |
| ə থেলা ও কা <b>জ</b>     | •    | • | 4 | • | 96          |
| ः न ७ दन                 | •    | • |   | • | ৮৮          |
| ১১ বন্ধু                 |      |   |   | • | ०६          |
| ১২ কবি মেট্স্            |      |   |   | • | >•>         |
| ১৩ শ্টপ্ফোর্ড ব্রুক      | •    | • |   | • | >>>         |
| ১৪ ইংলতের ভাবুকদমান্দ    |      | • |   | • | 225         |
| >৫ ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও | পাজি | ٠ |   | • | 255         |
| ১৬ সংগীত                 |      | • |   | • | >82         |
| ১৭ সমাঞ্চভেদ             | •    | • |   | • | >60         |
| ১৮ দীমার দার্থকতা        | •    | • |   | • | ১৬২         |
| ১৯ সীমা ও অসীমতা         | •    | • |   | • | <i>द</i> ७८ |
| ২০ শিক্ষাবিধি            | •    | • |   | • | > > 9 8     |
| २) वका ७ निका            | •    |   |   | • | ১৮৩         |
| ২২ আমেরিকার চিঠি         | •    | • |   | • | 250         |

১০১৯ বলান্দে সামরিক পত্রে উল্লিখিত প্রবন্ধসমূহের প্রকাশ— ১-২ তন্ধবোধিনী আবাঢ়, ৩ ও ৭ প্রবাসী আবণ, ৪-৬ তন্ধবোধিনী আবণ, ৮ ভারতী আবণ, ৯ তন্ধবোধিনী ভাজ, ১০ প্রবাসী ভাজ, ১১ ভারতী কার্তিক, ১২ তন্ধব পোব, ১৬ ভারতী অগ্রহারণ, ১৭-১৮ তন্ধবোধিনী আবিন, ১৯ তন্ধব কার্তিক, ২০ প্রবাসী আবিন, ২১ তন্ধব কার্ত্তিক, ২০ প্রবাসী আবিন, ২১ তন্ধব কার্ত্তিক, ২০ প্রবাসী আবিন, ২১ তন্ধব কার্ত্তিক, ২০ প্রবাসী আবিন, ২১ তন্ধবিনী অগ্রহারণ, ২২ তন্ধব কার্ত্ত্ত্ব । ৬, ৭, ৯, ১৭, ১৯, এবং ২২ সংখ্যান্তিত নিবন্ধ ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থে সংক্রিত হয় নাই। ১৩ বিলাতের চিটি এই নামে প্রবাসীতে মুদ্রিত। ২০-২১ প্রথমখণ্ড শিক্ষা (১৩৫১) গ্রন্থেও সংক্রিত।

মাঠের মাঝখানে এই আমাদের আশ্রমের বিন্তালয়। এখানে আমরা বড়োয় ছোটোয় একসঙ্গে থাকি, ছাত্র ও শিক্ষকে এক ঘরে শয়ন করি, তেমনি এখানে আরো আমাদের সঙ্গী আছে; আকাশ আলোক এবং বাতাসের সঙ্গেও আমরা কোনো আড়ালের সম্পর্ক রাখি নাই। এখানে ভোরের আলো একেবারে আমাদের চোখের উপর আসিয়া পড়ে, আকাশের তারা একেবারে আমাদের মুখের উপর তাকাইয়া থাকে। ঝড় যখন আসে সে একেবারে দিক্প্রাস্তে ধূলার উত্তরীয় ছলাইয়া বহু দূর হইতে আমাদের খবর দিতে থাকে। কোনো ঋতু যখন আসঙ্গ হয় তখন তাহার প্রথম সংবাদটি আমাদের গাছের পত্রে পত্রে প্রকাশিত হয়। বিশ্বপ্রকৃতিকে এক মুহুর্ত আমাদের ঘারের বাহিরে অপেক্ষা করিতে হয় না।

আমাদের ইচ্ছা পৃথিবীর মান্থবের সঙ্গেও আমাদের এমনি একটা যোগ থাকে। সর্বমান্থবের ইতিহাসে যে-সমস্ত ঋতু আসেযার, সূর্বের যে উদয়াস্ত ঘটে, ঝড়-বাদলের যে মাতামাতি চলে, সমস্তকেই যেন আমরা স্পষ্ট করিয়া এবং বড়ো আকাশের মধ্যে বড়ো করিয়া দেখিতে পাই —ইহাই আমাদের মনের বাসনা। আমরা লোকালয় হইতে দূরে আছি বলিয়াই আমাদের এই সুযোগ আছে। পৃথিবীর সমস্ত সংবাদ এখানে কোনো একটি ছাঁচের মধ্যে আসিয়া পড়িতে পায় না, আমরা ইচ্ছা করিলে তাহাকে অবাধে বিশুদ্ধ রূপে গ্রহণ করিতে পারি।

মান্থবের জগতের সঙ্গে আমাদের এই মাঠের বিভালয়ের সম্বন্ধটিকে অবারিত করিবার জন্ম পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার প্রয়োজন অনুভব করি। আমরা সেই বড়ো পৃথিবীর নিমন্ত্রণের পত্র পাইয়াছি। কিন্তু, সেই নিমন্ত্রণ তো বিভালয়ের ছই শো ছাত্র মিলিয়া রক্ষা করিতে যাইতে পারিব না। তাই স্থির করিয়াছিলাম, তোমাদের হইয়া আমি একলাই এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিব। আমার একলার মধ্যেই তোমাদের সকলের ভ্রমণ সারিয়া লইব। যখন আবার তোমাদের আশ্রমে ফিরিয়া আসিব তখন বাহিরের পৃথিবীটাকে আমার জীবনের মধ্যে অনেকটা পরিমাণে ভরিয়া আনিতে পারিব।

যখন ফিরিব তখন অবকাশমত অনেক কথা হইবে, এখন বিদায়ের সময় তুই-একটা কথা পরিষ্কার করিয়া যাইতে চাই।

আমাকে অনেকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তুমি য়ুরোপে ভ্রমণ করিতে যাইতেছ কেন ? এ কথার কী জবাব দিব ভাবিয়া পাই না। ভ্রমণ করাই ভ্রমণ করিতে যাইবার উদ্দেশ্য, এমন একটা সরল উত্তর যদি দিই তবে প্রশ্নকর্তারা নিশ্চয় মনে করিবেন, কথাটাকে নিতান্ত হাল্কা রকম করিয়া উড়াইয়া দিলাম। ফলাফল্ল বিচার করিয়া লাভ-লোকসানের হিসাব না ধরিয়া দিতে পারিলে, মানুষকে ঠাপ্তা করা যায় না।

প্রয়োজন না থাকিলে মামুষ অকস্মাৎ কেন বাহিরে যাইবে, এ প্রশ্নটা আমাদের দেশেই সম্ভব। বাহিরে যাইবার ইচ্ছাটাই যে মামুষের স্বভাবসিদ্ধ, এ কথাটা আমরা একেবারে ভূলিয়া গিয়াছি। কেবলমাত্র ঘর আমাদিগকে এত বাঁধনে এমন করিয়া বাঁধিয়াছে, চৌকাঠের বাহিরে পা বাড়াইবার সময় আমাদের এত অ্যাত্রা, এত অবেলা, এত হাঁচি টিক্টিকি, এত অঞ্চপাত, বে,

বাহির আমাদের পক্ষে অত্যস্তই বাহির হইয়া পড়িয়াছে, ঘরের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ অত্যস্ত বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। আত্মীয়মণ্ডলী আমাদের দেশে এত নীরক্ত নিবিড় যে পরের মতো পর আমাদের কাছে আর-কিছুই নাই। এইজফাই অল্প সময়ের জ্বন্সন্ত বাহির হইতে হইলেও সকলের কাছে আমাদের এত বেশি জ্বাবদিহি করিতে হয়। বাঁধা থাকিয়া থাকিয়া আমাদের ডানা এমনি বন্ধ হইয়া গিয়াছে যে, উড়িবার আনন্দ যে একটা আনন্দ এ কথাটা আমাদের দেশে বিশ্বাস্থোগ্য নহে।

অল্প বয়সে যখন বিদেশে গিয়াছিলাম তখন তাহার মধ্যে একটা আর্থিক উদ্দেশ্য ছিল, সিভিল সাভিসে প্রবেশের বা বারিস্টার হওয়ার চেষ্টা একটা ভালো কৈফিয়ত— কিন্তু, বাহান্ন বংসর বয়সে সে কৈফিয়ত খাটে না, এখন কোনো পারমার্থিক উদ্দেশ্যের দোহাই দিতে হইবে।

আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্ম ভ্রমণের প্রয়োজন আছে, এ কথাটা আমাদের দেশের লোকেরা মানিয়া থাকে। সেইজন্ম কেহ কেহ কল্পনা করিতেছেন, এ বয়সে আমার যাত্রার উদ্দেশ্য তাহাই। এইজন্ম তাঁহারা আশ্চর্য হইতেছেন, সে উদ্দেশ্য য়ুরোপে সাধিত ইইবে কী করিয়া। এই ভারতবর্ষের তীর্থে ঘুরিয়া এখানকার সাধু-সাধকদের সঙ্গ লাভ করাই একমাত্র মুক্তির উপায়।

আমি গোড়াতেই বলিয়া রাখিতেছি, কেবলমাত্র বাহির হইয়া পড়াই আমার উদ্দেশ্য। ভাগ্যক্রমে পৃথিবীতে আসিয়াছি, পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করিয়া যাইব, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। ছইটা চক্ষু পাইয়াছি, সেই ছটা চক্ষু বিরাটকে যত দিক দিয়া যত বিচিত্র করিয়া দেখিবে ততই সার্থক হইবে।

তবু এ কথাও আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, লাভের

প্রতিও আমার লোভ আছে; কেবল সুখ নহে, এই ভ্রমণের সংকল্পের মধ্যে প্রয়োজনসাধনেরও একটা ইচ্ছা গভীরভাবে লুকানো রহিয়াছে।

আমি মনে করি, য়ুরোপের কেহ যদি যথার্থ শ্রদ্ধা লইয়া
ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া যাইতে পারেন তবে তাঁহার। তীর্থভ্রমণের
ফললাভ করেন। তেমন য়ুরোপীয়ের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছে,
আমি তাঁহাদিগকে ভক্তি করি।

সে ভক্তির কারণ ইহা নহে যে, আমাদের ভারতবর্ষের মাহাত্ম্য তাঁহাদের শ্রদ্ধার মধ্য দিয়া প্রতিফলিত হইয়া আমাদের কাছে উজ্জ্বল হইয়া দেখা দেয়। তাঁহাদেরই হৃদয়ের শক্তি দেখিয়া আমার মন প্রণত হয়। অপরিচয়ের বাধা ভেদ করিয়া সত্যকে স্বীকার ও কল্যাণকে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা সর্বদা দেখিতে পাই না। পরের দেশে না গেলে সত্যের মধ্যে সহজে সঞ্চরণ করিবার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। যাহা অভ্যস্ত তাহাকেই বড়ো সত্য বলিয়া মানা ও যাহা অনভ্যস্ত তাহাকেই তুচ্ছ বা মিথ্যা বর্জন করা, ইহাই দীনাত্মার লক্ষণ।

অনভ্যাসের মন্দিরের কপাট ঠেলিয়া যখন আমরা সভ্যকে পূজা দিয়া আসিতে পারি, তখন সত্যের প্রতি ভক্তিকে আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। আমাদের সেই পূজা স্বাধীন; আমাদের সেই ভক্তি প্রথার দ্বারা অন্ধভাবে চালিত নহে।

য়ুরোপে গিয়া সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিব, এই শ্রদ্ধাটি লইয়া যদি আমরা সেখানে যাত্রা করি তবে ভারতবাসীর পক্ষে এমন তীর্থ পৃথিবীতে কোখায় মিলিবে ? ভারত-বর্ষে আমি শ্রদ্ধাপরায়ণ যে মুরোপীয় তীর্থযাত্রীদিগকে দেখিয়াছি আমাদের সুর্গতি যে তাঁহাদের চোখে পড়ে নাই তাহা নহে, কিস্কু,

সেই ধূলায় তাঁহাদিগকে অন্ধ করিতে পারে নাই, জীর্ণ আবরণের আড়ালেও ভারতবর্ষের অস্তরতম সত্যকে তাঁহারা দেখিয়াছেন।

য়ুরোপেও যে সত্যের কোনো আবরণ নাই তাহা নহে। সে আবরণ জীর্ণ নহে, তাহা সমুজ্জল। এইজক্মই সেখানকার অস্তরতম সত্যটিকে দেখিতে পাওয়া হয়তো আরো কঠিন। বীর প্রহরীদের দ্বারা রক্ষিত, মণিমুক্তার ঝালরের দ্বারা খচিত, সেই পর্দাটাকেই সেখানকার সকলের চেয়ে মূল্যবান পদার্থ মনে করিয়া আমরা আশ্চর্য হইয়া ফিরিয়া আসিতে পারি— তাহার পিছনে যে দেবতা বসিয়া আছেন তাঁহাকে হয়তো প্রণাম করিয়া আসা ঘটিয়া উঠে না।

সেই পর্দাটাই আছে, আর তিনি নাই, এমন একটা অস্কৃত অশ্রদ্ধা লইয়া যদি সেখানে যাই তবে এই পথ-খরচাটার মতো এতবড়ো অপব্যয় আর কিছুই হইতে পারে না।

য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তুগত, তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাই, এই একটা বুলি চারি দিকে প্রচলিত হইয়াছে। যে কারণেই হউক এইরূপ জনশ্রুতি যখন প্রচার লাভ করিতে আরম্ভ করে তখন তাহার আর সত্য হওয়ার প্রয়োজন খাকে না। পাঁচজনে যাহা ৰলে ষষ্ঠ ব্যক্তির তাহা উচ্চারণ করিতে বাধে না এবং নানা কণ্ঠের আর্বিত্তই তখন যুক্তির স্থান গ্রহণ করিয়া বসে।

এ কথা গোড়াতেই মনে রাখা দরকার, মানবসমাজের যেখানেই আমরা যে-কোনো মঙ্গল দেখি-না কেন তাহার গোড়াতেই আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। অর্থাৎ, মানুষ কখনোই সত্যকে কল দিয়া পাইতে পারে না, তাহাকে আত্মা দিয়াই লাভ করিতে হয়। মুরোপে যদি আমরা মানুষের কোনো উন্নতি দেখি তবে নিশ্চয়ই জানিতে হইবে, সে উন্নতির মূলে মানুষের আত্মা আছে— কখনোই তাহা জড়ের সৃষ্টি নহে। বাহিরের বিকাশে আত্মারই শক্তির

#### পথের সঞ্য

# পরিচয় পাওয়া যায়।

য়ুরোপে মানুষ মানবাত্মাকে প্রকাশ করিতেছে না, কেবল জড়-বস্তুকেই স্থাকার করিতেছে, এ কথাও যা আর যদি বলি 'বনস্পতি কেবল শুকনো পাতা ঝরাইয়া মাটি ছাইয়া ফেলে, সে আপনার জীবনকে প্রকাশ করে না'— তবে সেও তেমনি। বস্তুত, বনস্পতির প্রবল প্রাণশক্তিই প্রচুর পল্লব বর্ষণ করে, অবিশ্রাম পরিত্যক্ত মৃত পত্রে তাহার মৃত্যু প্রমাণ করে না। জীবনই প্রতি মৃহুর্তে মরিতে পারে— মৃত্যু যখন বন্ধ হইয়া যায় তখনই যথার্থ মৃত্যু।

য়ুরোপে দেখিতেছি, মানুষ নব নব পরীক্ষা ও নব নব পরি-বর্তনের পথে চলিতেছে— আজ যাহাকে গ্রহণ করিতেছে কাল তাহাকে সে ত্যাগ করিতেছে। সে কোথাও চুপ করিয়া থাকিতেছে না; অনেকে বলিয়া থাকেন, ইহাতেই তাহার আধ্যাত্মিকতার অভাব প্রমাণ করে।

বিশ্বজ্ঞগতেও আমরা কেবলই পরিবর্তন ও মৃত্যু দেখিতেছি।
তবু কি এই বিশ্ব সম্বন্ধেই ঋষিরা বলেন নাই যে, আনন্দ হইতেই
এই সমস্ত-কিছু উৎপন্ন হইতেছে ? অমৃতই কি আপনাকে মৃত্যুউৎসের ভিতর দিয়া নিরস্কর উৎসারিত করিতেছে না ?

বাহিরকেই চরম করিয়া দেখিলে ভিতরকে দেখা হয় না এবং বাহিরকেও সত্যরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব হয়। য়ুরোপেরও একটা ভিতর আছে, তাহারও একটা আত্মা আছে, এবং সে আত্মা ছর্বল নহে।

য়ুরোপের সেই আধ্যাত্মিকতাকে যখন দেখিব তখনই তাহার সত্যকে দেখিতে পাইব— তখনই এমন একটি পদার্থকে জানিতে পারিব যাহাকে আত্মার মধ্যে গ্রহণ করা যায়, যাহা কেবল বস্তু নহে, যাহা কেবল বিভা নহে, যাহা আনন্দ।

যে কথাটা আমি বলিবার চেষ্টা করিতেছি তাহা সহজে
ব্ঝিবার মতো একটা ঘটনা সম্প্রতি ঘটিয়াছে। ছই হাজার যাত্রী
লইয়া আট্লান্টিক সমুদ্রে এক জাহাজ পাড়ি দিতেছিল; সেই
জাহাজ অর্ধরাত্রে চলমান হিমশৈলে ঠেকিয়া যখন ডুবিবার
উপক্রম করিল তখন অধিকাংশ য়ুরোপীয় ও আমেরিকান বাত্রী
নিজের জীবন-রক্ষার প্রতি ব্যাকুলতা প্রকাশ না করিয়া জ্রীলোক
ও বালক -দিগকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই প্রকাণ্ড
অপমৃত্যুর অভিঘাতে য়ুরোপের বাহিরের আবরণ সরিয়া যাওয়াতে
আমরা এক মুহুর্তে তাহার অস্তরতর মানবাত্মার একটি সত্য মূর্তি
দেখিতে পাইয়াছি।

যেমনি দেখিয়াছি অমনি তাহার কাছে মাথা প্রণত করিতে আমাদের আর লজ্জা হয় নাই। অমনি আত্মার পরিচয়ে আত্মার আনন্দ উদারভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

এই ঘটনার অনতিকালের মধ্যে আমাদের কয়েকজন বন্ধু ঢাকা হইতে স্টিমারে করিয়া ফিরিতেছিলেন। স্টিমারের আঘাতে পদ্মার মাঝখানে একটা নৌকা ডুবিয়া গেল, তাহার তিনজন আরোহী জলের মধ্যে পড়িল। অনতিদ্রে পাশ দিয়া আর-একখানা নৌকা চলিয়া যাইতেছিল— জাহাজের সকল লোকে মিলিয়া চীংকার করিয়া উদ্ধারের জন্ম তাহার মাঝিকে বিস্তর ডাকাডাকি করিল, সে কর্ণপাত মাত্র না করিয়া চলিয়া গেল, বিপদের কোনো আশক্ষা ছিল না, নিকটেও সে ছিল, কাজটাকে কোনোমতেই হুঃসাধ্য বলা চলে না।

আমার আর-এক দিনের কথা মনে পড়িল। রাত্রে প্রবল ঝড় হইয়া গিয়াছে। সকালবেলা বাতাসের বেগ কমিয়া গেছে, কিন্তু নদী চঞ্চল। গোরাই নদীর তীরে আমার বোট বাঁধা; হঠাৎ মনে

হইল, নদীর মাঝখান দিয়া স্ত্রীলোকের দেহ ভাসিয়া চলিয়াছে, জ্বলের উপর চুল এলাইয়া পড়িয়াছে, আর কিছুই দেখা যায় না। ঘাটের কাছে যাহারা ছিল আমি সকলকেই ডাকিয়া বলিলাম, "আমার ছোটো লাইফ-বোটটি বাহিয়া উহাকে উদ্ধার করিয়া আনো, কী জানি হয়তো বাঁচিয়া আছে।" কেহই অগ্রসর হইল না। আমি বলিলাম, "যে-কেহ যাইবে প্রত্যেককে আমি পাঁচ টাকা পুরস্কার দিব।" তখনই কয়েকজন লোক নৌকা ভাসাইয়া দিয়া তাহাকে তুলিয়া আনিল, এবং মূর্ছিত স্ত্রীলোকটি ক্রমণ চেতনা লাভ করিল। পুরস্কারের আশা না থাকিলে কেহই যাইত না।

আর-একদিন আমি বোটে করিয়া একটা বড়ো বিল দিয়া আসিতেছিলাম। বিলের জল যেখানে নদীতে আসিয়া পড়ে সেখানে মাছ ধরিবার স্থবিধা করিবার জন্ম জেলেরা বড়ো বড়ো খোঁটা পুঁতিয়া জলের নির্গমনপথকে সংকীর্ণ করিয়া দেয়, তাহাতে জলধারার বেগ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে; এইরূপ স্থানে অনেক বোঝাই নৌকাকে বিপন্ন হইতে দেখিয়াছি। এই সংকীর্ণ পথ পার হইবার কালে আমার বোট কোনোমতে খোঁটার আঘাত বাঁচাইতে গিয়া ভারী একটি সংকটের জায়গায় আটকাইয়া পড়িল। আট-দশ হাত দূরেই জেলেরা মাছ ধরিতেছিল। আমাদের সাহায্য করিবার জন্ম তাহাদিগকে ডাকাডাকি করা গেল, তাহারা তাকাইয়াও দেখিল না। বোটের মাঝি পুরস্কার কবুল করিল। তাহারা ডাক বাড়াইবার প্রত্যাশায় বধিরতার ভান করিল। ডাক ৰাডিয়া যখন বেশ একটা মোটা অঙ্কে উঠিয়াছে তখন জেলেদের প্রবণশক্তির বাধা হঠাৎ সম্পূর্ণ দূর হইয়া গেল। অথচ তাহাদেরই কুতকর্মের ফল আমরা ভোগ করিতে বসিয়াছিলাম। আমাদের দেশের কোনো পাঠককে এ কথা বলা বাহুল্য, যদি হাকিমের

বোট হইত তাহা হইলে ইহাদের শুতিশক্তির পরীক্ষায় অস্তর্রপ কল দেখা যাইত!

বোলপুরের বাজারে একটা দোকানে যখন আগুন লাগিয়াছিল তখন তোমাদের মনে আছে, আগুন নিবাইবার কাজে চারজন বিদেশী কাবুলী তোমাদের সাহায্য করিয়াছে, পাড়ার লোককে ডাকিয়া সাড়া পাও নাই। মনে আছে, যাহাদের নিকট কলসী চাহিতে গিয়াছিলে তাহারা, পাছে তাহাদের কলস অপবিত্র হইয়া নষ্ট হয়, এজন্ম দিতে চাহিল না।

আমরা আমাদের চারি দিকে এই-যে আত্মতাগের কার্পণ্য দেখিতে পাই, দৃষ্টাস্তবাহুল্যের দ্বারা তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে না। কেননা, আমরা মুখে যে যাহাই বলি-না কেন, অস্তত মনে মনে আমাদের চরিত্রের এই দৈক্য সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি।

আত্মত্যাগের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কি কোনো যোগ নাই ? এটা কি ধর্মবলেরই একটা লক্ষণ নহে ? আধ্যাত্মিকতা কি কেবল জনসঙ্গ বর্জন করিয়া শুচি হইয়া থাকে এবং নাম জপ করে, আধ্যাত্মিক শক্তিই কি মানুষকে বীর্য দান করে না ?

টাইটানিক জাহাজ ডোবার ঘটনায় আমরা এক মুহূর্তে অনেক-গুলি মানুষকে মৃত্যুর সম্মুখে উজ্জল আলোকে দেখিতে পাইয়াছি। ইহাতে কোনো-একজন মাত্র মানুষের অসামান্ততা প্রকাশ হইয়াছে এমন নহে। সকলের চেয়ে আশ্চর্য এই যে, যাহারা লক্ষ্মীর ক্রোড়ে লালিত ক্রোড়পতি, যাহারা টাকার জোরে চিরকাল নিজেকে অস্ত-সকলের চেয়ে বেশি বলিয়াই মনে করিয়া আসিয়াছে, ভোগে যাহারা বাধা পায় নাই এবং রোগে বিপদে যাহারা আপনাকে বাঁচাইবার স্থযোগ অস্ত-সকলের চেয়ে সহজ্ঞে লাভ করিয়া

আসিয়াছে, তাহার। ইচ্ছা করিয়া ছুর্বলকে অক্ষমকে বাঁচিবার পঞ্চ ছাড়িয়া দিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে। এরপ ক্রোড়পতি এ জাহাজে কেবল এক-আধজন মাত্র ছিল না।

আকস্মিক উৎপাতে মানুষের আদিম প্রবৃত্তিই সভ্য সমাজের সংযম ছিন্ন করিয়া দেখা দিতে চায়, ভাবিবার সময় হাতে পাইলে মানুষ আত্মসম্বরণ করিতে পারে। টাইটানিক জাহাজে অন্ধকার রাত্রে কেহ বা নিজার মধ্যে হঠাৎ জাগিয়া, কেহ বা আমোদ-প্রমোদের মধ্য হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া, সম্মুখে অপঘাত মৃত্যুর কালো মূর্তি দেখিতে পাইল। তখন যদি ইহাই দেখা যায়, মানুষ পাগলের মতো হইয়া অক্ষমকে ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছে না, তবে বুঝিতে হইবে, এই বীরম্ব আকস্মিক নয়, ব্যক্তিগত নয়; সমস্ত জাতির বহুদিনের তপস্থার সহিত আধ্যাত্মিক শক্তি ভীষণ পরীক্ষায় মৃত্যুর উপরে জয়লাভ করিল।

এই জাহাজভূবিতে একসঙ্গে নিবিড় করিয়া যে শক্তিকে দেখিয়াছি, য়ুরোপে সেই শক্তিকেই কি নানা দিকে নানা আকারে দেখি নাই? দেশহিতের ও লোকহিতের জন্ম সর্বস্বত্যাগ ও প্রাণবিসর্জনের দৃষ্টাস্ত কি সেখানে প্রত্যহই হাজ্ঞার হাজ্ঞার দেখা যায় না? সেই অজ্ঞশ্রসঞ্চিত পুঞ্জীভূত ত্যাগের দ্বারাই কি য়ুরোপীয় সভ্যতা প্রবাল দ্বীপের মতো মাথা তুলিয়া উঠে নাই?

কোনো সমাজে যথার্থ কোনো উন্নতিই হইতে পারে না যাহার ভিত্তি হুংখের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। এই হুংখকে তাহারাই বরণ করিতে পারে না যাহারা মেটেরিয়ালিস্ট, যাহারা জড়বস্তুর দাস। বস্তুতেই যাহাদের চরম আনন্দ, বস্তুকে তাহারা ত্যাগ করিবে কেন? কল্যাণকে তাহারা আপনার প্রাণের চেয়ে কেন

বড়ো করিয়া স্বীকার করিবে ? শাস্ত্রবিহিত যে পুণ্যকে মান্ত্র্য পারলোকিক বিষয়সম্পত্তির মতোই জ্ঞানে সেই স্বার্থপর পুণ্যের জ্ঞাও সে তুঃখন্থীকার করিতে পারে— কিন্তু যে পুণ্য শাস্ত্রবিধির সামগ্রী নহে, যাহা তীর্থযাত্রার ছঃখ নহে, যাহা শুভনক্ষত্রযোগের দান নহে, যাহা হৃদয়ের স্বাধীন প্ররোচনা, সেই ছঃখ— সেই মৃত্যুকে কি কখনো কোনো বস্তু-উপাসক গ্রহণ করিতে পারে ?

য়ুরোপে দেশের জন্ম, মামুষের জন্ম, জ্ঞানের জন্ম, প্রেমের জন্ম, হৃদয়ের স্বাধীন আবেগে, সেই হৃঃখকে, সেই মৃত্যুকে আমরা প্রতিদিনই বরণ করিতে দেখিয়াছি।

ইহার মধ্যে সমস্তটাই খাঁটি নহে, ইহার মধ্যে অনেকটা আছে যাহা বাহাছরি, কিন্তু সেই অপবাদ দিয়া সত্যকে ধর্ব করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে। কোনো কোনো রাত্রে চল্রের চারি দিকে একটা জ্যোতির চক্র দেখা যায়। আমরা জানি, তাহা চল্র নহে, তাহা ছায়া, তাহা মিথ্যা। কিন্তু, চল্রু মাঝখানে না থাকিলে সেই চল্রের ভানটুকুও থাকিতে পারে না। সকল সমাজেই যেটি শ্রেষ্ঠ পদার্থ তাহাকে ঘিরিয়া, তাহার আলোক ধার করিয়া লইয়া, একটা ভানের মণ্ডল স্থজিত হইয়া থাকে। কিন্তু, সেই নকলটা আসলে প্রতিবাদ করে না, তাহারই সমর্থন করে। ভণ্ড সন্ন্যাসীকে দেখিয়া আমাদের দেশের সাধুসন্ন্যাসীকে অবিশ্বাস করিয়া বসিলে ঠকিতে হইবে।

য়ুরোপের যাঁহারা অসামাশ্য লোক তাঁহাদের কথা আমর। বইয়ে পড়িয়াছি, তাঁহাদিগকে কাছে দেখি নাই। কাছে যে ছই- একজনকে দেখিয়াছি য়ুরোপের জ্যোতিক্ষমগুলীর মধ্যে তাঁহারা স্থান পান নাই। অনেক দিন হইল একটি সুইডেনের মানুষকে দেখিয়াছিলাম, তাঁহার নাম হ্যামার্গ্রেন। তিনি সেই দ্রদেশে

বিদিয়া দৈবক্রমে রামমোহন রায়ের কি একটুকু পরিচয় কোনো একটা বইয়ে পাইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার মনে এমন একটি ভক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাঁহার দারিদ্রা সত্ত্বেও দেশ ছাড়িয়া তিনি বহু কষ্টে সমুদ্র পার হইয়া এই বাংলাদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানকার ভাষা জানিতেন না, মায়ুষকে চিনিতেন না, তবু বাঙালির বাড়িতেই আশ্রয় লইয়া এই রামমোহন রায়ের দেশকেই তিনি বরণ করিয়া লইলেন। যে অল্প কয়দিন বাঁচিয়াছিলেন, কী হঃসহ ক্রেশ সহ্য করিয়া, কী নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে, অথচ কী সম্পূর্ণ নম্রতার মধ্যে নিজেকে প্রচ্ছয় রাখিয়া, তিনি এই দেশের হিতের জন্ম নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা বাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা কখনোই ভূলিতে পারিবেন না। নিমতলার ঘাটে তাঁহার মৃতদেহ দাহ করা হইয়াছিল; তহুপলক্ষে, হিন্দুর শ্বশান কলুষিত করা হইল বলিয়া আমাদের কোনো সাপ্তাহিক পত্র ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিল।

ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি ভক্তি বহন করিয়া কিরূপ অস্তুত আত্মত্যাগের দ্বারা ভারতবর্ষের নিকট আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা কাহারো অবিদিত নাই।

এই ছই দৃষ্টান্তেই আমরা দেখিয়াছি, এই ছটি ভক্ত এমন স্থানে এমন অবস্থার মধ্যে আত্মদান করিয়াছেন যেখানে তাঁহাদের জীবনের কোনো পূর্বাভ্যস্ত সহজ পথ তাঁহাদের সম্মুখে ছিল না; যেখানে তাঁহাদের হৃদয়মনের আজন্মকালের সংস্কার পদে পদে কঠোর বাধা পাইয়াছে; যেখানে কেবল যে তাঁহারা আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন তাহা নহে, পদে পদে আত্মোৎসর্গর পথ তাঁহাদের নিজেকে খনন করিয়া চলিতে হইয়াছে— কেননা, তাঁহাদের প্রবেশ চারি দিকেই অবক্ষদ্ধ।

সত্যকে ভক্তি করিবার এই ক্ষমতা, এবং সত্যের জন্ম হুর্গম বাধা লজ্জ্বন করিয়া দিনের পর দিন আপনাকে অকুষ্ঠিতভাবে নিঃশেষে দান করিবার এই শক্তি, এ যে তাঁহাদের জাতীয় সাধনা হইতেই তাঁহারা পাইয়াছিলেন। এই আশ্চর্য শক্তি কি বস্তু-উপাসনার সাধনা হইতে কেহ কোনোদিন লাভ করিতে পারে? ইহা কি যথার্থ ই আধ্যাত্মিক নহে? এবং জিজ্ঞাসা করি, এই শক্তি কি আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাই?

কিন্তু, তাই বলিয়া আমাদের দেশে কি আধ্যাত্মিকতা নাই ? আমি তাহা বলি না। এখানেও আধ্যাত্মিকতার একটা দিক প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের দেশের হাঁহারা সাধক তাঁহারা কেহ বা জ্ঞানে, কেহ বা ভক্তিতে অখণ্ডস্বরূপকে সমস্ত খণ্ডপদার্থের মধ্যে সহক্রেই স্বীকার করিতে পারেন। এইখানে জ্ঞানের দিকে এবং ভাবের দিকে, অনেক কালের চিন্তায় এবং সাধনায়, তাঁহাদের বাধা অনেক পরিমাণে ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে। এইজন্য আমাদের দেশের হাঁহারা সাধুপুরুষ তাঁহারা চিৎলোকে বা হৃদয়্বধামে অনস্তের সঙ্গে সহজে যোগ উপলব্ধি করিতে পারেন।

আমাদের দেশের মানবপ্রকৃতিতে এই শক্তিটি দেখিবার জন্ম যদি কোনো বিদেশী শ্রদ্ধা ও দৃষ্টিশক্তি লইয়া আসেন তবে নিশ্চয়ই তিনি কৃতার্থ হইবেন, এবং সম্ভবত তিনি আপনার প্রকৃতির ভিতর-কার একটা অভাব পূরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন।

আমার বলিবার কথা এই যে, আমাদের মধ্যেও তেমনি পূরণ করিবার মতো একটা অভাব আছে, এবং সেই অভাবই আমাদিগকে তুর্বলতার অবসাদের মধ্যে বহুদিন হইতে আকর্ষণ করিতেছে।

এ কথা শুনিলেই আমাদের দেশাভিমানীরা বলিয়া উঠেন, হাঁ, অভাব আছে বটে, কিন্তু তাহা আখ্যাত্মিকতার নহে, তাহা

বস্তুজ্ঞানের, তাহা বিষয়বুদ্ধির— য়ুরোপ তাহারই জোরে পৃথিবীর অক্ত সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, তাহা কোনোমতেই হইতে পারে না। কেবল বস্তুসঞ্চয়ের উপরে কোনো জাতিরই উন্নতি দাঁড়াইতে পারে না এবং কেবল বিষয়বৃদ্ধির জোরে কোনো জাতিই বললাভ করে না। প্রদীপে অজস্র তেল ঢালিতে পারিলেও দীপ জলে না এবং সলিতা পাকাইবার নৈপুণ্যে স্কুদক্ষ হইয়া উঠিলেও দীপ জলে না—যেমন করিয়াই হউক, আগুন ধরাইতেই হইবে।

আজ পৃথিবীকে য়ুরোপ শাসন করিতেছে বস্তুর জোরে, ইহা অবিশ্বাসী নাস্তিকের কথা। তাহার শাসনের মূল শক্তি নিঃসন্দেহে ধর্মের জোর, তাহা ছাড়া আর কিছু হইতেই পারে না।

বৌদ্ধর্ম বিষয়াসক্তির ধর্ম নহে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধর্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্তী যুগে সেই বৌদ্ধসভ্যতার প্রভাবে এ দেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্ঞ্য এবং সাম্রাজ্যশক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোনোকালে হয় নাই।

তাহার কারণ এই, মানুষের আত্মা যখন জড়ত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তখনই আনন্দে তাহার সকল শক্তিই পূর্ণ বিকাশের দিকে উদ্তম লাভ করে। আধ্যাত্মিকতাই মানুষের সকল শক্তির কেন্দ্রগত, কেননা তাহা আত্মারই শক্তি। পরিপূর্ণতাই তাহার স্বভাব। তাহা অন্তর বাহির কোনোদিকেই মানুষকে খর্ব করিয়া আপনাকে আঘাত করিতে চাহে না।

য়ুরোপের যে শক্তি, তাহার বাহ্যরূপ যাহাই হউক না কেন, তাহার আন্তররূপ যে ধর্মবল সে সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহমাত্র নাই।

এই তাহার ধর্মবল অত্যস্ত সচেতন। তাহা মানুবের কোনো তৃঃখ কোনো অভাবকেই উদাসীনভাবে পাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারে না। মানুষের সর্বপ্রকার হুর্গতি মোচন করিবার জন্ম নিত্য নিয়তই তাহা হুঃসাধ্য চেষ্টায় নিযুক্ত রহিয়াছে। এই চেষ্টায় কেল্রন্থলে যে-একটি স্বাধীন শুভবৃদ্ধি আছে, যে বৃদ্ধি মানুষকে স্বার্থত্যাগ করাইতেছে, আরাম হইতে টানিয়া বাহির করিতেছে এবং অকুষ্ঠিত মৃত্যুর মুখে ডাক দিতেছে, তাহাকে শক্তিজোগাইতেছে কে? কোথায় সেই অমৃত আছে যাহা এই উদার মঙ্গলকামনাকে এমন করিয়া সতেজ রাখিয়াছে।

খুস্টের জীবনরৃক্ষ হইতে যে ধর্মবীজ য়ুরোপের চিত্তক্ষেত্রে পড়িয়াছে তাহাই সেখানে এমন করিয়া ফলবান হইয়া উঠিয়াছে। সেই বীজের মধ্যে যে জীবনীশক্তি আছে সেটি কী ? সেটি তুঃখকে পরম ধন বলিয়া গ্রহণ করা।

স্বর্গের দয়া যে মান্থবের প্রেমে মান্থবের সমস্ত তু:খকে আপনার করিয়া লয়, এই কথাটি আজ বছশত বৎসর ধরিয়া নানা মদ্রে অমুষ্ঠানে সংগীতে য়ুরোপ শুনিয়া আসিতেছে। শুনিতে শুনিতে এই আইডিয়াটি তাহার এমন একটি গভীর মর্মস্থানকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে যাহা চেতনারও অস্তরালবর্তী অভিচেতনার দেশ— সেই-খানকার গোপন নিস্তর্জতার মধ্য হইতে মান্থবের সমস্ত বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে— সেই অগোচর গভীরতার মধ্যেই মান্থবের সমস্ত ঐশুর্যের ভিত্তি শ্বাপিত হয়।

সেইজন্ম আজ য়ুরোপে সর্বদা এই একটা আশ্চর্য ঘটনা দেখিতে পাই, যাহারা মুখে খুস্টধর্মকে অমান্ত করে এবং জড়বাদের জয় ঘোষণা করিয়া বেড়ায় তাহারাও সময় উপস্থিত হইলে ধনে প্রাণে আপনাকে এমন করিয়া ত্যাগ করে, নিন্দাকে তুঃখকে এমন বীরের

#### ় পথের স্ঞয়

মতো বহন করে, যে, তখনি বুঝা যায় তাহারা নিজের অজ্ঞাত-সারেও মৃত্যুর উপরে অমৃতকে স্বীকার করে এবং স্থাখের উপরে মঙ্গলকেই সত্য বলিয়া মানে।

টাইটানিক জাহাজে যাঁহার। নিজের প্রাণকে নিশ্চিতভাবে অবজ্ঞা করিয়া পরের প্রাণকে রক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহার। সকলেই যে নিষ্ঠাবান ও উপাসনারত খুস্টান তাহা নহে, এমন-কি তাঁহাদের মধ্যে নাস্তিক বা আজ্ঞেয়িকও কেহ কেহ থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা কেবলমাত্র মতান্তর গ্রহণের দ্বারা সমস্ত জাতির ধর্মসাধনা হইতে নিজেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিবেন কী করিয়া? কোনো জাতির মধ্যে যাঁহারা তাপস তাঁহারা সে জাতির সকলের হইয়া তপস্থা করেন। এইজস্থ সেই জাতির পনেরো-আনা মৃত্ও যদি সেই তাপসদের গায়ে ধুলা দেয় তথাপি তাহারাও তপস্থার ফল হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় না।

ভগবানের প্রেমে মান্থবের ছোটো বড়ো সমস্ত ছঃখ নিজে বহন করিবার শক্তি ও সাধনা আমাদের দেশে পরিব্যাপ্তভাবে দেখিতে পাই না, এ কথা যতই অপ্রিয় হউক তথাপি ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। (প্রেমভক্তির মধ্যে যে ভাবের আবেগ, যে রসের লীলা, তাহা আমাদের যথেষ্ট আছে; কিন্তু প্রেমের মধ্যে যে ছঃখস্বীকার, যে আত্মত্যাণ, যে সেবার আকাজ্কা আছে, যাহা বীর্ষের দ্বারাই সাধ্য, তাহা আমাদের মধ্যে ক্ষীণ।) আমরা যাহাকে ঠাকুরের সেবা বলি তাহা ছঃখপীড়িত মান্থবের মধ্যে ভগবানের সেবা নহে। (আমরা প্রেমের রসলীলাকেই একাস্তভাবে গ্রহণ করিয়াছি, প্রেমের ছঃখলীলাকে স্বীকার করি নাই।)

তু:খকে লাভের দিক দিয়া স্বীকার করার মধ্যে আধ্যাত্মিকত। নাই; তু:খকে প্রেমের দিক দিয়া স্বীকার করাই আধ্যাত্মিকতা।

ক্রপণ ধনসঞ্চয়ের যে ছংখ ভোগ করে, পারলৌকিক সদগতির লোভে পুণ্যকামী যে ছংখব্রত গ্রহণ করে, মৃক্তিলোলুপ মৃক্তির জন্ত যে ছংখসাধন করে এবং ভোগী ভোগের জন্ত যে ছংখকে বরণ করে তাহা কোনোমতেই পরিপূর্ণতার সাধনা নহে। তাহাতে আত্মার অভাবকেই দৈন্তকেই প্রকাশ করে। ((প্রেমের জন্ত যে ছংখ তাহাই যথার্থ ত্যাগের ঐশর্য; তাহাতেই মামুষ মৃত্যুকে জয় করে ও আত্মার শক্তিকে ও আনন্দকে সকলের উর্ধেষ্ব মহীয়ান করিয়া তুলে।)

এই ছংখলীলার ক্ষেত্রেই আমরা আপনাকে ছাড়িয়া বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করিতে পারি। সত্যের মূল্যাই এই ছংখ। এই ছংখসম্পদই মানবাত্মার প্রধান ঐশ্বর্য। এই ছংখের দ্বারাই তাহার বল প্রকাশ হয় এবং এই ছংখের দ্বারাই সে আপনাকে এবং অন্তকেলাভ করে। তাই শাস্ত্রে বলে: নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। অর্থাৎ, ছংখস্বীকার করিবার বল যাহার নাই সে আপনাকে সত্যভাবে উপলব্ধি করিতে পারে না।

ইহার একটা প্রমাণ এই, আমরা নিজের দেশকে নিজে লাভ করিতে পারি নাই। আমাদের দেশের লোক কেহ কাহারো আপন হইল না, দেশ যাহাকে চায় সে সাড়া দেয় না। এখানকার জনসংখ্যা বড়ো কম নয়, কিন্তু সেই সংখ্যাবহুলতায় তাহার শক্তি প্রকাশ না করিয়া তাহার হুর্বলতাই ব্যক্ত করে।

তাহার প্রধান কারণ এই, আমরা ছংখের দ্বারা পরস্পরকে আপন করিতে পারি নাই। আমরা দেশের মানুষকে কোনো মূল্য দিই নাই— মূল্য না দিয়া পাইব কী করিয়া? মা আপন গর্ভের সম্ভানকেও অহরহ সেবাছংখের মূল্য দিয়া লাভ করেন। যাহাকেই আমরা সত্য বলিয়া মনের মধ্যে শ্রদ্ধা করি তাহাকেই এই মূল্য আমরা স্বভাবতই দিয়া থাকি, কাহাকেও তাগিদ করিতে হয় না।
চারি দিকের মান্নুষকে আমরা অন্তরের সহিত সত্য বলিয়া গ্রহণ
করিতে পারি নাই, তাই আপনাকে আনন্দের সহিত ত্যাগ করিতেও
পারিলাম না।

মানুষকে এইরূপ সত্য বলিয়া দেখা, ইহা আত্মার সত্যদৃষ্টি, অর্থাৎ, প্রেমের দ্বারাই ঘটে। তত্ত্বজ্ঞান যখন বলে, সর্বভূতই এক, সে একটা বাক্যমাত্র; সেই তত্ত্বকথার দ্বারা সর্বভূতকে আত্মবৎ করা যায় না। প্রেম-নামক আত্মার যে চরমশক্তি, যাহার ধৈর্য অসীম, আপনাকে ত্যাগ করাতেই যাহার স্বাভাবিক আনন্দ সেই সেবাতৎপর প্রেম নহিলে আর-কিছুতেই পরকে আপন করা যায় না; এই শক্তির দ্বারাই দেশপ্রেমিক পরমাত্মাকে সমস্ত দেশের মধ্যে উপলব্ধি করেন, মানবপ্রেমিক পরমাত্মাকে সমস্ত মানবের মধ্যে লাভ করেন।

যুরোপের ধর্ম যুরোপকে সেই তৃঃখপ্রদীপ্ত সেবাপরায়ণ প্রেমের দীক্ষা দিয়াছে। ইহার জোরেই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন সহজ হইয়াছে। ইহার জোরেই সেখানে তৃঃখতপস্থার হোমাগ্নি নিবিতেছে না এবং জীবনের সকল বিভাগেই শত শত তাপস আত্মাহুতির যজ্ঞ করিয়া সমস্ত দেশের চিত্তে অহরহ তেজ সঞ্চার করিতেছেন। সেই তৃঃসহ যজ্ঞহুতাশন হইতে যে অমৃতের উদ্ভব হইতেছে তাহার দ্বারাই সেখানে শিল্প বিজ্ঞান সাহিত্য বাণিজ্ঞা রাষ্ট্রনীতির এমন বিরাট বিস্তার হইতেছে; ইহা কোনো কারখানাঘরে লোহার যক্ত্রে তৈরি হইতেই পারে না; ইহা তপস্থার সৃষ্টি এবং সেই তপস্থার অগ্নিই মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তি, মানুষের ধর্মবঙ্গা।

সেইজক্ত দেখিতে পাই, বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষ যখন প্রেমের

নেই ত্যাগধর্মকে বরণ করিয়া লইয়াছিল তখনি সমাজে তাহার এমন একটি বিকাশ ঘটিয়াছিল যাহা য়ুরোপে সম্প্রতি দেখিতেছি। রোগীদের জন্ম ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা. এমন-কি পশুদের জন্মও চিকিৎসালয় এখানে স্থাপিত ছইয়াছিল, এবং জীবের ছঃখ-নিবারণের চেষ্টা নানা আকার ধারণ করিয়া দেখা দিয়াছিল; তখন নিজের প্রাণ ও আরাম তুচ্ছ করিয়া ধর্মাচার্যগণ তুর্গম পথ উত্তীর্ণ হুইয়া প্রদেশীয় ও বর্বরজাতীয়দের সদগতির জ্বন্থ দলে দলে এবং অকাতরে ছঃখ বহন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে সেদিন প্রেম আপনার ফু:খরূপকে বিকাশ করিয়াই ভক্তগণকে বীর্ঘবান মহৎ মনুয়াবের দীক্ষা দান করিয়াছিল। সেইজক্তই ভারতবর্ষ সেদিন ধর্মের দ্বারা কেবল আপনার আত্মা নহে, পৃথিবীকে জয় করিতে পারিয়াছিল এবং আধ্যাত্মিকতার তেজে ঐহিক পারত্রিক উন্নতিকে একত্র সন্মিলিত করিয়াছিল। তখন য়ুরোপের খৃষ্টান সভ্যতা স্বপ্নের অতীত ছিল। ভারতবর্ষের সেই হঃখব্রত আত্ম-ত্যাগপরায়ণ প্রেমের উজ্জ্বল দীপ্তি কুত্রিমতা ও ভাবরসাবেশের দারা আচ্চন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহা কি নির্বাপিত হইয়াছে গ বাহিরে যদি কোথাও তাহার উদবোধন দেখিতে পায় তবে আপনাকে কি তাহার আবার আপনি মনে পড়িবে না ? আজ যাহা পরের ঘরে বিরাজ করিতেছে তাহাকেই কি তাহার আপনার সামগ্রী বলিয়া চেতনা হইবে না ্ শক্তির আগুন যেখানে প্রচুর পরিমাণে জলে সেখানে ছাইভক্ষও প্রভৃত হইয়া উঠে, এ কথা মনে রাখিতে হইবে। নির্জীবতার উত্তাপ অল্প, তাহার দায় সামান্ত, তাহার তুর্গতির মূর্তিও অতি প্রশাস্ত। অশাস্তির ক্ষোভ এবং পাপের প্রচণ্ডতা য়ুরোপীয় সমাজে যেমন প্রত্যক্ষ হয় এমন আমাদের দেশে নহে. এ কথা স্বীকার করিতে ছুইবে।

কিন্তু তাহাকে তাহারা উদাসীনভাবে মানিয়া লয় নাই ৷ তাহা তাহাদের চিত্তকে অভিভূত করে নাই, বরঞ্চ নিয়তই জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে। ম্যালেরিয়ার বাহন মশা হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজের ভিতরকার পাপ পর্যস্ত সকল অমুরের সঙ্গেই সেখানে হাতাহাতি লড়াই চলিতেছে, অদৃষ্টের উপর বরাত দিয়া কেহ বসিয়া নাই; নিজের প্রাণকেও সংকটাপন্ন করিয়া বীরের দল সংগ্রাম করিতেছে। সম্প্রতি London Police Courts -নামক একটি আশ্চর্য বই পড়িতেছিলাম। সেই গ্রন্থে লণ্ডন-রাজধানীর নীচের অন্ধকার তলায় দারিদ্রোর মালিক্য ও পাপের পঞ্চিলতা উদ্ঘাটিত হইয়া বৰ্ণিত হইয়াছে। এই চিত্ৰ যতই নিদাৰুণ হউক খৃদ্টান তাপদের অন্তুত ধৈর্য বীর্য ও করুণাপরায়ণ প্রেম সমস্ত বীভংসতাকে ছাডাইয়া উঠিয়া উজ্জ্বল দীপ্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। গীতায় একটি আশার বাণী আছে: স্বল্পরিমাণ ধর্মও মহং ভয় হইতে ত্রাণ করে। কোনো সমাজে সেই ধর্মকে যতক্ষণ সজীব দেখা যায় ততক্ষণ দেখানকার ভূরিপরিমাণ হুর্গতির অপেক্ষাও তাহাকে বডো করিয়া জানিতে হইবে।

য়ুরোপে তুর্বল জাতির প্রতি স্থায়ধর্মের ব্যভিচার দেখা যাইতেছে না এমন নহে, কিন্তু তাহাই একান্ত হইয়া নাই। সেই সঙ্গেই সেই নিষ্ঠুর বলদৃগু লুক্কতার মধ্য হইতেই ধিকার ও ভর্ণসনাই উচ্চুসিত হইতেছে। প্রবলের অস্থায়ের প্রতিবাদ করিতে পারেন এবং প্রতিকার করিতে চাহেন এমন সাহসিক বীরও সেখানে আনেক আছেন। দূরবর্তী পরজাতির পক্ষ অবলম্বন করিয়া নির্যাতন সহা করিতে কুন্ঠিত নহেন, এমন দূঢ়নির্চ্চ সাধ্ব্যক্তির সেখানে অভাব নাই। ভারতবাসীরা স্বদেশের রাজ্যশাসনে প্রশস্ত অধিকার লাভ করেন, সেই চেষ্ঠায় প্রস্তুত্ত গুটিকয়েক ভারতবর্ষীয়

আমাদের দেশে আছেন— কিন্তু দীক্ষা তাঁহারা কাহাদের কাছে পাইয়াছেন এবং যথার্থ সহায় তাঁহাদের কে ? যাঁহারা আত্মীয়দের বিজ্ঞপ ও প্রতিকৃষতা স্বীকার করিয়া স্বজাতির স্বার্থপরতার ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করিবার জন্ম দেশের লোককে ধর্মের দোহাই দিতেছেন, তাঁহারা কোন দেশের মান্ত্র ? তাঁহারা সংখ্যায় অল্প কিন্তু সত্য-দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যাইবে, তাঁহারা সংখ্যায় অল্প নহেন। কেননা, তাঁহাদের মধ্যেই তাঁহাদের শেষ নহে। দেশের মধ্যে গোচর এবং অগোচর তাঁহাদের একটি পরস্পরা আছে; তাঁহারা সকলেই এক কাজ করিতেছেন বা এক সময়ে আছেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারাই সমাজের ভিতরকার স্থায়শক্তি। তাঁহারাই ক্ষত্রিয়; পৃথিবীর সমস্ত তুর্বলকে ক্ষয় হইতে ত্রাণ করিবার জন্ম তাঁহারা সহজ কবচ ধারণ করিয়াছেন। ত্বঃথ হইতে মামুষকে উদ্ধার করিবার জন্ম যিনি হুঃখ বহন করিয়াছিলেন, মৃত্যু হইতে মানুষকে অমৃতলোকে লইয়া যাইবার জন্ম যিনি মৃত্যু স্বীকার করিয়াছেন, সেই তাঁহাদের স্বর্গীয় গুরুর অপমানিত রক্তাক্ত হুর্গমপথে তাঁহারা সারি সারি চলিয়াছেন। সমস্ত জাতির চিত্তপ্রাস্তরের মাঝখান দিয়া তাঁহারাই অমৃতমন্দাকিনীর ধারা।

আমরা সর্বদাই নিজেকে এই বলিয়া সান্ধনা দিয়া থাকি ষে, আমরা ধর্মপ্রাণ আধ্যাত্মিক জাতি, বাহিরের বিষয়ে আমাদের মনোযোগ নাই; এইজক্মই বহির্বিষয়েই আমরা হুর্বল হইয়াছি। বাহিরের দৈন্ত সম্বন্ধে আমাদের লজ্জাকে এমনি করিয়া আমরা ধর্ব করিতে চাই। আমাদের অনেকেই মুধে আকালন করিয়া বলিয়া থাকেন, দারিজ্যই আমাদের ভূষণ।

ঐশর্যকে অধিকার করিবার শক্তি যাহাদের আছে দারিজ্ঞা তাহাদেরই ভূষণ। যে ভূষণের কোনো মূল্য নাই তাহা ভূষণই

নহে। এইজন্ম ত্যাগের দারিজ্যই ভূষণ, অভাবের দারিজ্য ভূষণ নহে; শিবের দারিজ্যই ভূষণ অলক্ষীর দারিজ্য কদর্য। যাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না বলিয়া নিয়ত অবসাদে মলিন, যাহারা কোনোমতে প্রাণ বাঁচাইতে চায় অথচ প্রাণ বাঁচাইবার কঠিন উপায় গ্রহণ করিবার শক্তি নাই বলিয়া যাহারা বারবার ধূলায় লুটাইয়া পড়ে, দরিজ্য বলিয়াই যাহারা স্থযোগ পাইলে অন্য দরিজকে শোষণ করে এবং অক্ষম বলিয়াই ক্ষমতা পাইলে যাহারা অন্য অক্ষমকে আঘাত করে, কখনোই দারিজ্য তাহাদের ভূষণ নহে।

আমাদের এই-যে ছংখ দারিদ্র্য অপমান ইহাকে কোনোমতেই আমাদের ধর্মপ্রাণতার পুরস্কার বলিয়া আমরা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করিতে পারি নাই; তাহাকে ব্যক্তিগত ভক্তি-সাধনার মধ্যে বদ্ধ করিয়াছি, তাহার আহ্বানে সমস্ত মামুষকে একত্র করি নাই; যেখানে সমাজশাসনের অন্ধ উৎপাতের দ্বারা বিধিবিধানের পাথরের জাঁতায় মামুষের বিচারশক্তি ও স্বাধীন মঙ্গলবৃদ্ধিকে পিষিয়া সমস্তকে একাকার করিয়াছি সেইখানেই ধর্মবোধের সংকীর্ণতা ও অচেতনতাই আমাদিগকে জড়পিও করিয়া দাসন্থের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। আমরা এখনো মনে করিতেছি, আইনের দ্বারা আমাদের ছুর্গতির প্রতিকার হইবে, রাষ্ট্রশাসনসভায় আসন লাভ করিলে আমরা মামুষ হইয়া উঠিব—কিন্ত জাতীয় সদ্গতি কলের সামগ্রী নহে, এবং মামুষের আত্মা যতক্ষণ আপনার ভিতর হইতে তাহার পুরা মূল্য চুকাইয়া দিবার জন্ম প্রস্তুত্বত হইতে না পারিবে ততক্ষণ নাক্যঃ পন্থা বিছতে অয়নায়।

তাই বলিতেছিলাম, তীর্থযাত্রার মানস করিয়াই যদি য়ুরোপে

### যাত্রার পূর্বপত্র

যাইতে হয় তবে তাহা নিক্ষল হইবে না। সেখানেও আমাদের গুরু আছেন: সে গুরু সেখানকার মানবসমাজের অন্তর্তম দিবাশক্তি। সর্বত্রই গুরুকে এদার গুণে সন্ধান করিয়া লইতে হয়: চোখ মেলিলেই তাঁহাকে দেখা যায় না। সেখানেও সমাজের যিনি প্রাণপুরুষ, অন্ধতা ও অহংকারবশত 🖷 হাকে না দেখিয়া ফিরিয়া আসা অসম্ভব নহে; এবং এমন একটা অস্তুত ধারণা লইয়া আসাও আশ্চর্য নহে যে, ইংলণ্ডের প্রতাপ পার্লা-মেন্টের দ্বারা সৃষ্ট হইতেছে— যুরোপের ঐশ্বর্য কারখানাঘরে প্রস্তুত হইতেছে এবং পাশ্চাত্য মহাদেশের সমস্ত মাহাত্ম্য যুদ্ধের অস্ত্র, বাণিজ্যের জাহাজ এবং বাহাবস্তুপুঞ্জের দ্বারা সংঘটিত। নিজের মধ্যে শক্তির সত্য অন্নুভূতি যাহার নাই অতি সহজেই সে মনে করিয়া বসে, শক্তি বাহিরেই আছে এবং যদি কোনো স্থযোগে আমরাও কেবলমাত্র ঐ জিনিসগুলা দখল করিতে পারি তাহা হইলেই আমাদের অভাবপূরণ হয়। কিন্তু, যেনাহং নামৃতা স্থাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্— এ কথাটি য়ুরোপেরও অস্তরের কথা। য়ুরোপও নিশ্চয়ই জানে, রেলে টেলিগ্রাফে কলে কারখানায় সে বড়ো নহে। এইজক্সই য়ুরোপ বীরের ক্যায় সত্যব্রত গ্রহণ করিয়াছে; বীরের ফ্রায় সত্যের জ্বন্থ ধনপ্রাণ উৎসর্গ করিতেছে, এবং যতই ভুল করিতেছে, যতই বার্থ হইতেছে, ততই দিগুণতর উৎসাহের সহিত নৃতন করিয়া উল্ভোগ আরম্ভ করিতেছে— কিছুতেই হাল ছাড়িয়া দিতেছে না। মাঝে মাঝে অমঙ্গল দেখা দিতেছে, সংঘাতে সংঘর্ষে বহ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে, সমুক্তমন্থনে মাঝে মাঝে বিষও উলগীৰ্ণ হইতেছে, কিন্তু মন্দকে তাহারা कारामराज्ये मानिया नरेराजर ना। श्राञ्च जारामित्र श्राञ्च, সৈষ্টদল তাহাদের নির্ভীক, এবং সত্যের দীক্ষায় তাহারা মৃত্যুব্দরী

বললাভ করিয়াছে। সভ্যের সম্মুখীন হইতে আমরা আলস্ত করিয়াছি, সত্যের সাধনায় আমরা উদাসীন, আমরা ঘর-গড়া বাঁধা-বাঁধনের মধ্যে আপাদমস্তক আপনাকে জড়াইয়া তাহাকেই সত্য আশ্রয় বলিয়া কল্পনা করিয়াছি। সেইজন্ম বিপদের দিন যখন আলম হয়, সত্যপন্থা ব্যতীত যখন আমাদের আর গতি নাই, তখন আমরা কিছুতেই আপনাকে জাগ্রত করিতে পারি না, আপনাকে ত্যাগ করিতে পারি না। তখনো খেলা করাকেই কাজ করা মনে করি, নকল করিয়াই আসলের ফল প্রত্যাশা করি, কুত্রিম উৎসাহকে উদ্দীপ্ত রাখিতে পারি না, আরব্ধ কর্মকে শেষ করিতে পারি না এবং ভূরিপরিমাণ তাত্ত্বিকতা ও ভাবুকতার জালে জড়িত হইয়া বারম্বার ব্যর্থ হইতে থাকি। সেইজন্ম সত্যের দায়িত্বকে বীরের স্থায় সর্বাস্তঃকরণে স্বীকার করিবার দীক্ষা, সেই সত্যের প্রতি অবিচলিত প্রাণাম্ভিক নিষ্ঠা, জীবনের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদকে প্রাণপণ হুঃখের মূল্য দিয়া অর্জন করিবার সাধনা, এবং वृष्ति क्रमग्न ७ कर्म नकन मिक मिश्रा मासूर्यत कन्गागनाधन ७ মান্নুষের প্রতি শ্রদ্ধাদ্বারা ভগবানের হুঃসাধ্য সেবাব্রতগ্রহণ করিবার জন্ম তীর্থযাত্রীর পক্ষে য়ুরোপে যাত্রা কখনোই নিক্ষল হইতে পারে না। অবশ্য, যদি তাহার মনে শ্রদ্ধা থাকে এবং সর্বাঙ্গীণ মহুয়ান্বের পরিপূর্ণতাকেই যদি সে আধ্যান্বিক সাফল্যের সত্য পরিচয় বলিয়া বিশ্বাস করে।

আমি জানি, য়ুরোপের সঙ্গে এক জায়গায় আমাদের স্বার্থের সংঘাত ঘটিয়াছে এবং সেই সংঘাতে আমাদিগকে অস্তরে বাহিরে অনেক স্থলে গভীর বেদনা পাইতে হইতেছে। সে বেদনা আমাদের আধ্যাম্বিক দৈন্যেরই হৃঃখ এবং আমাদের সঞ্চিত পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হইলেও তাহা বেদনা। আমাদের পক্ষে এই বেদনার উপলক্ষ

### যাত্রার পূর্বপত্র

যাহারা তাহাদের ক্ষুত্রতা ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় আমরা নানা আকারে পাইয়া থাকি। ইহাও আমরা প্রতিদিন দেখিয়াছি, তাহারা নিজের নীচতাকে উদ্ধত কপটতার দ্বারা গোপন করিয়াছে ও পরজাতীয়ের মাহাত্মকে অন্ধতা ও অহংকারের দারা অস্বীকার করিয়াছে। এই কারণেই আমাদের সেই ক্ষতবেদনা লইয়া য়ুরোপের সত্যক্তে দেখিতে ও তাহাকে গ্রহণ করিতে আমরা অস্তরের মধ্যে বাধা পাইয়া থাকি। তাহাদের ধর্মকেও আমরা অবিশ্বাস করি ও তাহাদের সভ্যতাকে আমরা বস্তুজালজড়িত স্থূল পদার্থ বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকি i শুধু তাহাই নহে, আমাদের ভয় আছে, পাছে প্রবলের প্রবলতাকেই আমরা সত্যের আসন দিয়া তাহার পূজা করি ও তাহার কাছে ধূলিলুষ্ঠিত হইয়া আপনাকে অপবিত্র করি; পাছে অন্সের গৌরবকে নিজের গৌরবের সহিত গ্রহণ করিতে না পারি : পাছে আত্ম-অবিশ্বাসের অবসাদে নিজের সত্যকে বিসর্জন দিয়া অমুকরণের শৃহ্যতার মধ্যে পরের কায়ার ছায়া ও পরের ধ্বনির প্রতিধ্বনি হুইয়া জগৎসংসারে নিজেকে একেবারে ব্যর্থ করিয়া দিই; পাছে এইরূপ একটা অস্কৃত ভ্রম করিয়া বসি যে অক্তকে স্বীকার করিতে গিয়া নিজেকে অস্বীকার করিয়া বসাই যথার্থ ঔদার্যের পন্থা।

এই-সমস্ত বিশ্ববিপদ আছে; সেইজন্মই এই পথে সত্যসন্ধানের যাত্রা তীর্থযাত্রা। সমস্ত অসত্যকে উত্তীর্ণ হইয়াই চলিতে হইবে; বাধার হুংখকে সহা করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে; আত্ম-অভিমানের ব্যর্থ-বোঝাকে পশ্চাতে কেলিয়া যাইতে হইবে অথচ আত্মগৌরবের পাথেয়কে একাস্ত যত্নে রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। বস্তুত, অত্যস্ত বিশ্বের দ্বারাই আমরা এই তীর্থযাত্রার পূর্ণ কললাভের আশা করিতে পারি। কারণ, যাহা সহজে পাই তাহা সচেতন হইয়া গ্রহণ করি না। অথচ কোনো মহংলাভের যথার্থ সক্ষলতাই চেতনার পূর্ণতর

বিকাশ— অর্থাৎ, আমরা যাহা কিছু সত্যভাবে লাভ করি তাহারু দারা আপনাকেই সত্যতররূপে উপলব্ধি করি— তাহা যদি না করি, যদি বাহিরের বস্তুকেই বাহিরে পাই, তবে তাহা মায়া, তাহা মিধ্যা।

আবাত ১৩১৯

### বোম্বাই শহর

বোম্বাই শহরটার উপর একবার চোখ বুলাইয়া আসিবার জস্ম কাল্য বিকালে বাহির হইয়াছিলাম। প্রথম ছবিটা দেখিয়াই মনে হইল, বোম্বাই শহরের একটা বিশেষ চেহারা আছে, কলিকাতার যেন কোনো চেহারা নাই, সে যেন যেমন-তেমন করিয়া জ্বোড়াভাড়া দিয়া তৈরি হইয়াছে।

আসল কথা, সমুদ্র বোস্বাই শহরকে আকার দিয়াছে, নিজের অর্ধচন্দ্রাকৃতি বেলাভূমি দিয়া ভাহাকে আঁকড়িয়া ধরিয়াছে। সমুদ্রের আকর্ষণ বোস্বাইয়ের সমস্ত রাস্তা-গলির ভিতর দিয়া কাজ করিতেছে। আমার মনে হইতেছে, যেন সমুদ্রুটা একটা প্রকাশু হুৎপিশু। প্রাণধারাকে বোস্বাইয়ের শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়া টানিয়া লইতেছে এবং ভরিয়া দিতেছে। সমুদ্র চিরদিন এই শহরটিকে বৃহৎ বাহিরের দিকে মুখ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে।

প্রকৃতির সঙ্গে কলিকাতার মিলনের একটি বন্ধন ছিল গঙ্গা।
এই গঙ্গার ধারাই স্থান্বের বার্তাকে স্থান্ব রহস্তের অভিমুখে বহিয়া
লইয়া যাইবার খোলা পথ ছিল। শহরের এই একটি জানালা
ছিল যেখানে মুখ বাড়াইলে বোঝা যাইত, জগণ্টা এই লোকালয়ের
মধ্যেই বদ্ধ নহে। কিন্তু গঙ্গার প্রাকৃতিক মহিমা আর রহিল না,
তাহাকে ছই তীরে এমনি আঁটাসাঁটা পোশাক পরাইয়াছে, এবং
তাহার কোমরবদ্ধ এমনি কষিয়া বাঁধিয়াছে যে, গঙ্গাও লোকালয়েরই পেয়ালার মূর্তি ধরিয়াছে, গাধাবোট বোঝাই করিয়া পাটের
বস্তা চালান করা ছাড়া তাহার যে আর-কোনো বড়ো কাজ ছিল
তাহা আর ব্ঝিবার জো নাই। জাহাজের মাস্তলের কণ্টকারণ্যে
মকরবাহিনীর মকরের শুঁড় কোথায় লক্ষায় শুক্কাইল।

সমুদ্রের বিশেষ মহিমা এই যে, মানুষের কাজ সে করিয়া দেয় কিন্তু দাসত্বের চিহ্ন সে গলায় পরে না। পাটের কারবার তার বিশাল বক্ষের নীলকান্ত মণিটিকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে না। তাই এই শহরের ধারে সমুদ্রের মূর্তিটি অক্লান্ত; যেমন এক দিকে সে মানুষের কাজকে পৃথিবীময় ছড়াইয়া দিতেছে তেমনি আর-এক দিকে সে মানুষের প্রান্তি হরণ করিতেছে, ঘোরতর কর্মের সম্মুখেই বিরাট একটি অবকাশকে মেলিয়া রাখিয়াছে।

তাই আমার ভারি ভালো লাগিল যখন দেখিলাম শত শত নরনারী সাজসজ্জা করিয়া সমুদ্রের ধারে গিয়া বসিয়াছে। অপরাত্নে
অবসরের সময় সমুদ্রের ডাক কেহ অমাস্ত করিতে পারে নাই।
সমুদ্রের কোলের কাছে ইহাদের কাজ, এবং সমুদ্রের কোলের কাছে
ইহাদের আনন্দ। আমাদের কলিকাতার শহরে এক ইডেনগার্ডেন আছে, কিন্তু সে কুপণের ঘরের মেয়ে, তাহার কঠে আহ্বান
নাই। সেই রাজপুরুষের তৈরি বাগান— সেখানে কত শাসন, কত
নিষেধ। কিন্তু, সমুদ্র তো কাহারো তৈরি নহে, ইহাকে তো বেড়িয়া
রাখিবার জো নাই। এইজন্ত সমুদ্রের ধারে বোস্বাই শহরের এমন
নিত্যোৎসব। কলিকাতার কোথাও তো সেই অসংকোচ আনন্দের
একটুকু স্থান নাই।

সব চেয়ে যাহা দেখিয়া হৃদয় জুড়াইয়া যায় তাহা এখানকার
নরনারীর মেলা। নারীবর্জিত কলিকাতার দৈগুটা যে কতথানি
তাহা এখানে আসিলেই দেখা যায়। কলিকাতায় আমরা মামুষকে
আধখানা করিয়া দেখি, এইজগু তাহার আনন্দরূপ দেখি না।
নিশ্চয়ই সেই না-দেখার একটা দণ্ড আছে।

নিশ্চয়ই তাহা মান্নষের মনকে সংকীর্ণ করিতেছে; তাহার স্বাভাবিক বিকাশ হইতে বঞ্চিত করিতেছে। অপরাহে স্ত্রী পুরুষ

## বোম্বাই শহর

ও শিশুরা সমুদ্রের ধারে একই আনন্দে মিলিত হইয়াছে, সত্যের এই একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক শোভা না দেখিতে পাওয়ার মতোঃ ভাগাহীনতা মামুষের পক্ষে আর-কিছুই হইতে পারে না। যে হঃখ আমাদের অভ্যন্ত হইয়া গিয়াছে তাহা আমাদিগকে অচেতন করিয়া রাখে, কিন্তু তাহার ক্ষতি প্রত্যহই জমা হইতে থাকে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। ঘরের কোণের মধ্যে আমরা নরনারী মিলিয়া থাকি, কিন্তু সে মিলন কি সম্পূর্ণ ? বাহিরে মিলিবার য়ে উদার বিশ্ব রহিয়াছে সেখানে কি সরল আনন্দে একদিনও আমাদের পরস্পার দেখাসাক্ষাৎ হইবে না ?

আমাদের গাড়ি ম্যাথেরান পাহাড়ের উপরে একটা বাগানের স্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ছোটো বাগানটিকে বেষ্টন করিয়া চারি দিকে বেঞ্পাতা। সেখানেও দেখি, কুলম্ভীরা আত্মীয়দের সঙ্গে বসিয়া বায়ুসেবন করিতেছেন। কেবল পার্সি রমণী নহে, কপালে সিঁতুরের ফোঁটা-পরা মারাঠি মেয়েরাও বসিয়া আছেন- মুখে কেমন প্রশান্ত প্রসন্নতা। নিজের অস্তিছটা যে একটা বিষম বিপদ সেটাকে চারি দিকের দৃষ্টি হইতে কেমন করিয়া ঠেকাইয়া রাখা যায়, এ ভাবনা লেশমাত্র তাঁহাদের মনে নাই। মনে মনে ভাবিলাম. সমস্ত দেশের মাথার উপর হইতে কত বড়ো একটা সংকোচের বোঝা নামিয়া গিয়াছে এবং তাহাতে এখানকার জীবনযাত্রা আমাদের চেয়ে কতদিকে সহজ ও স্থন্দর হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর মুক্ত বায়ু ও আলোকে সঞ্চরণ করিবার সহজ অধিকারটি লোপ করিয়া দিলে মানুষ নিজেই নিজের পক্ষে কিরূপ একটা অস্বাভাবিক বিদ্ন হইয়া উঠে, তাহা আমাদের দেশের মেয়েদের সর্বদা সসংকোচ অসহায়তা দেখিলে বৃঝিতে পারা যায়। রেলোয়ে স্টেশনে আমাদের মেয়েদের দেখিলে, তাহাদের প্রতি সমস্ত দেখের বছকালের নিষ্ঠুরতা

স্পৃষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। ম্যাথেরানের এই বাগানে ঘুরিতে ঘুরিতে আমাদের বীডন-পার্ক্ত গোলদিঘিকে মনে করিয়া দেখিলাম— তাহার সে কী লক্ষ্মীছাড়া কুপণতা!

প্রজাপতির দল যখন ফুলের বনে মধু খুঁজিয়া ফেরে তখন তাহারা যে বাবুয়ানা করিয়া বেড়ায় তাহা নহে, বল্পত তখন তাহারা কাজে ব্যস্ত। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা আপিদে যাইবার কালো আচকান পরে না। এখানকার জনতার বেশভূষায় যখন নানা রঙের সমাবেশ দেখি তখন আমার সেই কথা মনে পড়ে। কাজ-কর্মের ব্যস্ততাকে গায়ে পড়িয়া শ্রীহীন করিয়া তুলিবার যে কোনো একান্ত প্রয়োজন আছে, আমার তো তাহা মনে হয় না। ইহাদের পাগডিতে, পাড়ে, মেয়েদের শাড়িতে যে বর্ণচ্ছটা দেখিতে পাই তাহাতে একটা জীবনের আনন্দ প্রকাশ পায় এবং জীবনের আনন্দকে জাগ্রত করে। বাংলাদেশ ছাড়াইয়া তাহার পরে অনেক দূর হইতে আমি এইটেই দেখিতে দেখিতে আসিয়াছি। চাষা চাষ করিতেছে, কিন্তু তাহার মাথায় পাগড়ি এবং গায়ে একটা মের্জাই পরা। মেয়েদের তো কথাই নাই। আমাদের সঙ্গে এখানকার বাহিরের এই প্রভেদটি আমার কাছে সামাক্ত বলিয়া ঠেকিল না। কারণ, এই প্রভেদটুকু অবলম্বন করিয়া ইহাদের প্রতি আমার মনে একটি শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল। ইহারা নিজেকে অবজ্ঞা করে না; পরিচ্ছন্নতা-দারা ইহারা নিজেকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। এটুকু মানুষের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্তব্য; এইটুকু আবরণ, এইটুকু সজ্জা প্রত্যেকের না থাকিলে মানুষের রিক্ততা অত্যন্ত কুঞী ্হইয়া দেখা দেয়। আপনার সমাজকে কুদুগু দীনতা হইতে প্রত্যেকেই যদি রক্ষার চেষ্টা না করে তবে কত বড়ো একটা শৈথিল্য সমস্ত দেশকে বিশ্বের চক্ষে অপমানিত করিয়া রাখে, তাহা অভ্যাসের

### বোম্বাই শহর

অসাড়তাবশতই আমরা বৃঝিতে পারি না।

আর-একটা জিনিস বোম্বাই শহরে অত্যন্ত বড়ো করিয়া চোখে পড়িল। সে এখানকার দেশী লোকের ধনশালিতা। কত পার্সি মুসলমান ও গুজরাটি বণিকদের নাম এখানকার বড়ো বড়ো বাড়ির গায়ে খোদা দেখিলাম। এত নাম কলিকাতায় কোথাও দেখা যায় না। সেখানকার ধন চাকরিতে ও জমিদারিতে: এই-জক্ত তাহা বড়ো ম্লান। জমিদারির সম্পদ বন্ধ জলের মতো; তাহা क्वित्र क्वेन अ विनाम मृथि इटेंक थाक । जाहारि মান্তবের শক্তির প্রকাশ দেখি না: তাহাতে ধনাগমের নব নব তরঙ্গলীলা নাই। এইজন্ম আমাদের দেশে যেটুকু ধনসঞ্গ আছে তাহার মধ্যে অত্যস্ত একটা ভীরুতা দেখি। মাড়োয়ারি পার্সি গুজরাটি পাঞ্জাবিদের মধ্যে দানে মুক্তহস্ততা দেখিতে পাই, কিন্তু বাংলাদেশ সকলের চেয়ে অল্প দান করে। আমাদের দেশের টাদার খাতা আমাদের দেশের গোরুর মতো— তাহার চরিবার न्हान नारे विलाले इया। धन क्रिनिमिटी क वामार्मित रिम्म मरहजन-ভাবে অন্থভব করিতেই পারিল না, এইজ্বন্থ আমাদের দেশের কুপণতাও কুঞ্জী, বিলাসও বীভংস। এখানকার ধনীদের জীবন--যাত্রা সরল, অথচ ধনের মূর্তি উদার, ইহা দেখিয়া আনন্দবোধ হয়।

আষাঢ় ১৩১৯

### জলস্থল

আমরা ডাঙার মাতুষ, কিন্তু আমাদের চারি দিকে সমুদ্র। জল এবং স্থল এই ছই বিরোধী শক্তির মাঝখানে মাতুষ। কিন্তু, মাতুষের প্রাণের মধ্যে এ কী সাহস! যে জলের কূল দেখিতে পাই না মাতুষ তাহাকেও বাধা বলিয়া মানিল না, তাহার মধ্যে ভাসিয়া পড়িল।

যে জল মান্থবের বন্ধু সেই জল ডাঙার মাঝখান দিয়াই বহে।
সেই নদীগুলি ডাঙার ভগিনীদের মতো। তাহারা কত দূরের
পাথর-বাঁধা ঘাট হইতে কাঁখে করিয়া জল লইয়া আসে; তাহারাই
আমাদের তৃষ্ণা দূর করে, আমাদের অন্নের আয়োজন করিয়া
দেয়। কিন্তু, আমাদের সঙ্গে সমুদ্রের এ কী বিষম বিরোধ!
তাহার অগাধ জলরাশি সাহারার মক্রভূমির মতোই পিপাসায়
পরিপূর্ণ। আশ্চর্য, তবু সে মান্থবকে নিরস্ত করিতে পারিল না।
সে যমরাজের নীল মহিষটার মতো কেবলি শিঙ তুলিয়া মাথা
ঝাঁকাইতেছে, কিন্তু কিছুতেই মানুষকে পিছু হুঠাইতে পারিল না।

পৃথিবীর এই তুইটা ভাগ— একটা আশ্রয়, একটা অনাশ্রয়; একটা স্থির, একটা চঞ্চল; একটা শাস্ত, একটা ভীষণ। পৃথিবীর যে সন্তান সাহস করিয়া এই উভয়কেই গ্রহণ করিতে পারিয়াছে সেই তো পৃথিবীর পূর্ণ সম্পদ লাভ করিয়াছে। বিদ্পের কাছে যে মাথা হেঁট করিয়াছে, ভয়ের কাছে যে পাশ কাটাইয়া চলিয়াছে, লক্ষ্মীকে সে পাইল না। এইজন্য আমাদের পুরাণকথায় আছে, চঞ্চলা লক্ষ্মী চঞ্চল সমুদ্র হইতে উঠিয়াছেন, তিনি আমাদের স্থির মাটিতে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

বীরকে তিনি আশ্রয় করিবেন, লক্ষীর এই পণ। এইজগ্রই

#### कमञ्ज

মানুষের সামনে তিনি প্রকাণ্ড এই ভয়ের তরঙ্গ বিস্তার করিয়াছেন।
পার হইতে পারিলে তবে তিনি ধরা দিবেন। যাহারা কূলে বসিয়া
কলশব্দে ঘুমাইয়া পড়িল, হাল ধরিল না, পাল মেলিল না, পাড়ি
দিল না, তাহারা পৃথিবীর ঐশ্বর্য হইতে বঞ্চিত হইল।

আমাদের জাহাজ যখন নীল সমুদ্রের ক্রুদ্ধ হৃদয়কে ফেনিল করিয়া, সগর্বে পশ্চিমদিগস্তের কূলহীনতার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন এই কথাটাই আমি ভাবিতে লাগিলাম। স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম, য়ুরোপীয় জাতিরা সমুদ্রকে যেদিন বরণ করিল সেইদিনই লক্ষীকে বরণ করিয়াছে। আর, যাহারা মাটি কামড়াইয়া পড়িল তাহারা আর অগ্রসর হইল না, এক জায়গায় আসিয়া থামিয়া গোল।

মাটি যে বাঁধিয়া রাখে। সে অতি স্নেহশীলা মাতার মতো সস্তানকে কোনোমতে দূরে যাইতে দেয় না। শাক-ভাত তরি-তরকারি দিয়া পেট ভরিয়া খাওয়ায়, তাহার পরে ঘনছায়াতলে শ্রামল অঞ্চলের উপর ঘুম পাড়াইয়া দেয়। ছেলে যদি একটু ঘরের বাহির হইতে চায় তবে তাহাকে অবেলা অযাত্রা প্রভৃতি জুজুর ভয় দেখাইয়া শাস্ত করিয়া রাখে।

কিন্তু, মান্থবের যে দ্রে যাওয়া চাই। মান্থবের মন এত বড়ো যে, কেবল কাছটুকুর মধ্যে তাহার চলাফেরা বাধা পায়। জ্বোর করিয়া সেইটুকুর মধ্যে ধরিয়া রাখিতে গেলেই, তাহার অনেকখানি বাদ পড়ে। মান্থবের মধ্যে যাহারা দ্রে যাইতে পাইয়াছে তাহারাই আপনাকে পূর্ণ করিতে পারিয়াছে। সমুক্তই মান্থবের সম্মুখবর্তী সেই অতিদ্রের পথ; ছর্লভের দিকে, ছঃসাধ্যের দিকে সেই তো কেবলই হাত তুলিয়া তুলিয়া ডাক দিতেছে। সেই ডাক শুনিয়া যাহাদের মন উতলা হইল, যাহারা বাহির হইয়া পড়িল,

তাহারাই পৃথিবীতে জিতিল। ঐ নীলামুরাশির মধ্যে কৃঞ্চের বাঁশি বাজিতেছে, কুল ছাড়িয়া বাহির হইবার জন্ম ডাক।

পৃথিবীর একটা দিকে সমাপ্তির চেহারা, আর-একটা দিকে অসমাপ্তির। ডাঙা তৈরি হইয়া গিয়াছে; এখনো তাহার মধ্যে যেটুকু ভাঙাগড়া চলিতেছে তাহার গতি মৃত্যমন্দ, চোখে পড়েই না। সেটুকু ভাঙাগড়ারও প্রধান কারিগর জল। আর, সমুদ্রের গর্ভে এখনো স্প্তির কাজ শেষ হয় নাই। সমুদ্রের মজুরি করে যে-সকল নদনদী তাহারা দ্র দ্রাস্তর হইতে ঝুড়ি ঝুড়ি কাদা বালি মাথায় করিয়া আনিতেছে। আর, কত লক্ষ লক্ষ শামুক ঝিয়ুক প্রবাল কীট এই রাজমিন্ত্রির স্প্তির উপকরণ অহোরাত্র জোগাইয়া দিতেছে। ডাঙার দিকে দাঁড়ি পড়িয়াছে, অন্তত সেমিকোলন; কিন্তু সমুদ্রের দিকে সমাপ্তির চিহ্ন নাই। দিগস্তব্যাপী অনিশ্চয়তার চিরচঞ্চল রহস্তান্ধকারের মধ্যে কী যে ঘটিতেছে, তাহার ঠিকানা কে জানে। অশাস্ত এবং অপ্রান্ত এই সমুদ্র; অনস্ত তাহার উত্তম।

পৃথিবীর মধ্যে যে জাতি এই সমুদ্রকে বিশেষ ভাবে বরণ করিয়াছে তাহারা সমুদ্রের এই কুলহীন প্রয়াসকে আপন চরিত্রের মধ্যে পাইয়াছে। তাহারাই এমন কথা বলিয়া থাকে, কোনো একটা চরম পরিণাম মানবজীবনের লক্ষ্য নহে; কেবল অবিশ্রাম ধাবমান গতির মধ্যেই আপনাকে প্রসারিত করিয়া চলাই জীবনের উদ্দেশ্য। তাহারা অনিশ্চিতের মধ্যে নির্ভরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কেবলই নব নব সম্পদকে আহরণ করিয়া আনিতেছে। তাহারা কোনো-একটা কোণে বাসা বাঁধিয়া বিসয়া থাকিতে পারিল না। দ্র তাহাদিগকে ডাকে; হুর্লভ তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে থাকে। অসম্ভোষের তেউ দিবারাত্রি হাজার হাজার হাতুড়ি পিটাইয়া তাহাদের চিত্তের মধ্যে কেবলই ভাঙাগভায় প্রবন্ধ আছে।

### क्रमञ्ज

রাত্রি আসিয়া যখন সমস্ত জগতের চোখে পলক টানিয়া দের তখনো তাহাদের কারখানাঘরের দীপচক্ষু নিমেষ কেলিতে জানে না। ইহারা সমাপ্তিকে স্বীকার, করিবে না; বিশ্রামের সঙ্গেই ইহাদের হাতাহাতি লড়াই।

আর, ডাঙার যাহারা বাসা বাঁধিয়াছে তাহারা কেবলই বলে,
"আর নহে, আর দরকার নাই।" তাহারা যে কেবল ক্ষ্ধার
খাছটাকে সংকীর্ণ করিতে চাহে তাহা নহে, তাহারা ক্ষ্ধাটাকে
ক্ষুদ্ধ মারিয়া নিকাশ করিয়া দিতে চায়। তাহারা যেটুকু পাইয়াছে
তাহাকেই কোনোমতে স্থায়ী করিবার উদ্দেশে কেবলই চারি দিকে
ক্মনিশ্চিতের সনাতন বেড়া বাঁধিয়া তুলিতেছে। তাহারা মাথার
দিব্য দিয়া বলিতেছে, "আর যাই কর, কোনোমতে সমুদ্র পার
হইতে চেষ্টা করিয়ো না।" কেননা, সমুদ্রের হাওয়া যদি লাগে,
অনিশ্চিতের স্বাদ যদি পাও, তবে মান্থারের মনের মধ্যে অসস্থোবের
যে-একটা নেশা আছে তাহাকে আর কে ঠেকাইয়া রাখিতে
পারিবে!" সেই অপরিচিত নৃতনের রাগিণী লইয়া কালো সমুদ্রের
বাঁশির ডাক কোনো-একটা উতলা হাওয়ায় যাহাতে ঘরের মধ্যে
আসিয়া পৌছিতে না পারে, সেইজক্য কৃত্রিম প্রাচীরগুলাকে যত
সমুচ্চ করা সম্ভব সেই চেষ্টাই কেবল চলিতেছে।

কিন্তু, এই সমুদ্র ও ডাঙার স্বাতস্ত্র্য সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া, তাহার বিরোধ ঘুচাইবার দিন আসিয়াছে বলিয়া মনে করি। এই প্রেয় মিলিয়াই মান্থবের পৃথিবী। এই প্রেয়র মধ্যে বিচ্ছেদকে জাগাইয়া রাখিলেই, মান্থবের যত-কিছু বিপদ। তবে এত দিন এই বিচ্ছেদ চলিয়া আসিতেছে কেন? সে কেবল ইহারা হরগোরীর মতো তপস্থার দ্বারা পরস্পরকে পাইবে বলিয়াই। ঐ-যে এক দিকে স্থাণু দিগস্বরবেশে সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া আছেন;

আর-এক দিকে গৌরী নব নব বসন্তপুষ্পে আপনাকে সাজাইয়া তুলিতেছেন। স্বর্গের দেবতারা ইহাঁদেরই শুভযোগের অপেকা করিয়া আছেন, নহিলে কোনো মঙ্গল পরিণাম জন্মলাভ করিবে না।

আমরা ডাঙার লোকেরা ভগবানের সমাপ্তির দিককেই সত্য বলিয়া আঞ্রয় করিয়াছি। তাহাতে ক্ষতি হইত না। কিন্তু আমরা তাঁহার ব্যাপ্তির দিকটাকে একেবারেই মিথ্যা বলিয়া, মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছি— সত্যকে এক অংশে মিথ্যা বলিলেই তাহাকে অপরাংশেও মিথাা করিয়া তোলা হয়। আমরা স্থিতিকে আনন্দকে মানিলাম, কিন্তু শক্তিকে হুঃখকে মানিলাম না। তাই আমরা রানীকে অপমান করাতে রাজার স্তব করিয়াও রক্ষা পাইলাম না; সত্য আমাদিগকে শত শত বৎসর ধরিয়া নানা আঘাতেই মারিতেছেন।

সমুদ্রের লোকেরা ভগবানের ব্যাপ্তির দিকটাকেই একেবারে একান্ত সত্য করিয়া ধরিয়া বসিয়া আছে। তাহারা সমাপ্তিকে কোনোমতেই মানিবে না, এই তাহাদের পণ। এইজন্ম বাহিরের দিকে তাহারা যেমন কেবলই আহরণ করিতেছে অথচ সস্তোষ নাই বলিয়া কিছুকেই লাভ করিতেছে না, তেমনি তত্তভানের দিকেও তাহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, সত্যের মধ্যে গম্যস্থান বলিয়া কোনো পদার্থই নাই, আছে কেবল গমন। কেবলই হইয়া উঠা, কিন্তু কী-যে হইয়া উঠা তাহার কোনো ঠিকানা কোনোখানেই নাই। ইহা এমন একটি সমুদ্রের মতো যাহার কুলও নাই, তলও নাই, আছে কেবল ঢেউ— যাহা পিপাসাও মেটায় না, ফসলও ফলায় না, কেবলই দোলা দেয়।

আমরা দেখিলাম আনন্দকে, আর ছঃখকে বলিলাম মিথ্যা মায়া;

#### क्लक्ल

উহারা দেখিল তৃঃখকে, আর আনন্দকে বলিল মিথ্যা মায়া। কিন্তু, পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে তো কোনোটাই বাদ পড়িতে পারে না; পূর্ব পশ্চিম সেখানে না মিলিলে পূর্বও মিথ্যা হয়, পশ্চিমও মিথ্যা হয়। আনন্দান্দ্যের খবিমানি ভূতানি জায়ন্তে— অর্থাৎ, আনন্দ হইতেই এই সমস্ত-কিছু জন্মিতেছে— এ কথা যেমন সত্য, 'স তপোহতপ্যত', অর্থাৎ, তপস্থা হইতে তৃঃখ হইতেই সমস্ত-কিছু স্ট হইতেছে, এ কথা তেমনি সত্য। গায়কের চিত্তে দেশকালের অতীত গানের পূর্ণ আনন্দও যেমন সত্য আবার দেশকালের ভিতর দিয়া গান গাহিয়া প্রকাশ করিবার বেদনাও তেমনি সত্য। এই আনন্দ এবং তৃঃখ, এই সমাপ্তি ও ব্যাপ্তি এই চিরপুরাতন এবং চিরন্তন, এই ধনধাস্থপূর্ণ ভূমি ও তৃঃখাশ্রুচঞ্চল সমুদ্র, উভয়কে মিলিত করিয়া স্বীকার করাই সত্যকে স্বীকার করা।

এইজন্ম দেখিতেছি, যাহারা চরমকে না মানিয়া কেবল বিকাশকেই মানিতেছে তাহারা উন্মন্ত হইয়া উঠিয়া অপঘাতমৃত্যুর অভিমুখে ছুটিতেছে, পদে পদেই তাহাদের জাহাজ কেবল আকন্মিক বিপ্লবের চোরা পাহাড়ের উপর গিয়া ঠেকিতেছে। আর, যাহারা বিকাশকে মিথ্যা বলিয়া কেবলমাত্র চরমকেই মানিতে চায়, তাহারা নিবীর্য ও জীর্ণ হইয়া এক শয্যায় পড়িয়া অভিভূত হইয়া মরিতেছে।

কিন্তু, চলিতে চলিতে একদিন ঐ ডাঙার গাড়ি এবং সমুদ্রের জাহাজ যখন একই বন্দরে আসিয়া পৌছিবে এবং ছই পক্ষের মধ্যে পণ্যবিনিময় হইবে তখনি উভয়ে বাঁচিয়া যাইবে। নহিলে কেবলমাত্র আপনার পণ্য দিয়া কেহ আপনার দারিক্র্য ঘুচাইতে পারে না; বিনিময় না করিতে পারিলে বাণিজ্য চলে না এবং বাণিজ্য না চলিলে লক্ষ্মীর দেখা পাওয়া যায় না।

এই বাণিজ্যের যোগেই মানুষ পরস্পর মিলিবে বলিয়াই,

পৃথিবীতে ঐশ্বর্য দিকে দিকে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। একদা জীবরাজ্যে দ্বীপুরুষের বিভাগ ঘটাতেই যেমন দেখিতে দেখিতে বিচিত্র স্ব্রুখহুঃখের আকর্ষণের ভিতর দিয়া প্রাণীদের প্রাণসম্পদ আজ আশ্বর্যরেপ উৎকর্ষলাভ করিয়াছে, তেমনি মামুষের প্রকৃতিও কেহ-বা স্থিতিকে কেহ-বা গতিকে বিশেষভাবে আগ্রয় করাতেই, আজ আমরা এমন একটি মিলনকে আশা করিতেছি মামুষের সভ্যতাকে যাহা বিচিত্রভাবে সার্থক করিয়া তুলিবে।

আরবসমূক্ত ১৬ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩১৯

### সমুদ্রপাড়ি

বন্দর পার হইয়া জাহাজে গিয়ে উঠিলাম। আরো অনেকবার জাহাজে চড়িয়াছি। প্রত্যেকবারেই প্রথমটা কেমন মনের মধ্যে একটা সংকোচ উপস্থিত হয়। সে সংকোচ অপরিচিত স্থানে অপরিচিত মামুষের মধ্যে প্রবেশ করিবার সংকোচ নহে। জাহাজটার সঙ্গে নিজের জীবনের বিচ্ছেদ অত্যস্ত বেশি করিয়া অমুভব করি। এ জাহাজ যাহারা গড়িয়াছে, যাহারা চালাইতেছে, তাহারাই এ জাহাজের প্রভু— আমি টাকা দিয়া টিকিট কিনিয়া এখানে স্থান পাইয়াছি। এই সমুদ্রের চিহ্নহীন পথের উপর দিয়া কত বংশ ধরিয়া ইহাদের কত নাবিক আপনার জীবনের অদৃশ্য রেখা রাখিয়া গিয়াছে; বারম্বার কত শত মৃত্যুর দ্বারা তবে এই পথ ক্রমে সরল হইয়া উঠিতেছে। আমি যে আজ্ব এই জাহাজে দিনে নির্ভয়ে আহার বিহার করিতেছি ও রাত্রে নিশ্চিম্ভ মনে ঘুমাইতেছি, এই নির্ভয়্নতা কি শুধু টাকা দিয়ে কিনিবার জিনিস ? ইহার পশ্চাতে স্তরে স্তরে কত চিন্তা কত সাহসের সঞ্চয় সমুচ্চ হইয়া রহিয়াছে; সেখানে আমাদের কোনো অর্ঘ্য জমা হয় নাই।

যখন এই ইংরেজ স্ত্রীপুরুষদের দেখি— তাহারা ডেকের উপর খেলিতেছে, ঘুমাইতেছে, হাস্থালাপ করিতেছে— তখন আমি দেখিতে পাই, ইহারা তো কেবলমাত্র জাহাজের উপরে নাই, ইহারা স্বজাতির শক্তির উপর নির্ভর করিয়া আছে। ইহারা নিশ্চয় জানে, যাহা করিবার তাহা করা হইয়ছে এবং যাহা করিবার তাহা করা হইবে, সেজস্থ ইহাদের সমস্ত জাতি জামিন রহিয়াছে। যদি প্রাণসংশয়-সংকট উপস্থিত হয় তবে কেবল যে কাপ্তেন আছে তাহা নহে, ইহাদের সমস্ত জাতির প্রকৃতিগত উত্থম ও নিরলস

সতর্কতা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করিবার জন্মে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। ইহারা সেই দৃঢ় ক্ষেত্রের উপর এমন প্রফুল্লমুখে প্রসন্ধান্তে সঞ্চরণ করিতেছে, চারি দিকের তরঙ্গের প্রতি ক্রক্ষেপ করিতেছে না। এই জায়গায় ইহারা নিজেরা যাহা দিয়াছে তাহাই পাইতেছে— আর, আমরা যাহা দিই নাই তাহাই লইতেছি; স্থতরাং সমুজ্র পার হইতে হইতে দেনা রাখিয়া রাখিয়া যাইতেছি। তাই জাহাজে ডেকের উপরে ইংরেজ যাত্রীদের সঙ্গে একত্র মিলিয়া বসিতে আমার মন হইতে কিছুতে সংকোচ ঘুচিতে চায় না।

ডাঙায় বসিয়া অনেক বিলাতি জিনিস ব্যবহার করিয়া থাকি. সেজ্য মনের মধ্যে এমনতরো দৈন্য বোধ হয় না: জাহাজে আমরা আরো যেন কিছু বেশি লইতেছি। এ তো শুধু কলকারখানা নয়, সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আছে। জাহাজ যাহারা চালাইতেছে তাহারা নিজের সাহস দিয়া, শক্তি দিয়া পার করিতেছে: তাহাদের যে মন্ত্রয়ত্বের উপর ভর দিয়া আছি নিজেদের মধ্যে তাহারই যদি কোনো পরিচয় থাকিত তবে যে টাকাটা দিয়া টিকিট কিনিয়াছি তাহার ঝম্ঝমানির সঙ্গে অহ্য মূল্যের আওয়াজটাও মিশিয়া থাকিত। আজ মনের মধ্যে এই বড়ো একটা বেদনা বাজে যে, উহারা প্রাণ দিয়া চালাইতেছে আর আমরা টাকা দিয়া চলিতেছি, ইহার মাঝখানে যে-একটা প্রকাণ্ড সমুদ্র পড়িয়া রহিল তাহা আমরা কবে কোন কালে পার হইতে পারিব! এখনো আরম্ভও করা হয় নাই, এখনো অকাতরে কত প্রাণ দেওয়া বাকি রহিয়াছে— এখনো কত वन्नन ष्टिं ড়িতে হইবে, কত সংস্কার দলিতে হইবে, সে কথা যখন ভাবি তখন বুঝিতে পারি, আজ গোটা কয়েক খবরের কাগজের নৌকা বানাইয়া তাহারই খেলার পালের উপর আমরা যে বক্তৃতার ফুঁ লাগাইতেছি তাহাতে আমাদের কিছুই হইবে না।

### সমুক্তপাড়ি

কুলকিনারার বন্ধন ছাড়াইয়া একেবারে নীল সমুদ্রের মারখানে আসিয়া পড়িয়াছি। ভয় ছিল, ডাঙার জীব সমুদ্রের দোলা সহিতে পারিব না— কিন্তু, আরব-সমূত্রে এখনো মৈস্বমের মাতামাতি আরম্ভ হয় নাই। কিছু চঞ্চলতা নাই তাহা নহে, কারণ, পশ্চিমের উজান হাওয়া বহিয়াছে, জাহাজের মুখের উপর ঢেউয়ের আঘাত লাগিতেছে, কিন্তু এখনো তাহাতে আমার শরীরের অন্তর্বিভাগে কোনো আন্দোলন উপস্থিত করিতে পারে নাই। তাই সমুদ্রের সঙ্গে আমার প্রথম সম্ভাষণটা প্রণয়সম্ভাষণ দিয়াই শুরু হইয়াছে। মহাসাগর কবির কবিছটুকুকে ঝাঁকানি দিয়া নিঃশেষ করিয়া দেন নাই, তিনি যে ছন্দে মৃদক্ষ বাজাইতেছেন আমার রক্তের নাচ তাহার সঙ্গে দিব্য তাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছে। যদি হঠাৎ খেয়াল যায় এবং একবার তাঁহার সহস্র-উত্তত হস্তে তাগুব-নৃত্যের রুদ্র বোল বাজাইতে থাকেন, তাহা হইলে আর মাথা তুলিতে পারিব না। किन्छ, ভাবখানা দেখিয়া মনে হইতেছে, ভীক ভক্তের উপর এ যাত্রায় তাঁহার সেই অট্টহাস্টের তুমূল পরিহাস প্রয়োগ করিবেন না ৷

তাই জাহাজের রেলিং ধরিয়া জলের দিকে তাকাইয়া আমার দিন কাটিতেছে। শুক্লপক্ষের শেষ দিকে আমাদের যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। যেমন সমুদ্র তেমনি সমুদ্রের উপরকার রাত্রি; স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছই অস্তহীনের স্থানর মিলনটি দেখিতে থাকি, স্থানের সঙ্গে চঞ্চলের, নীরবের সঙ্গে মুখরের, দিগস্তব্যাপী আলাপ চুপ করিয়া শুনিয়া লই। জাহাজের ছই ধারে জ্বলম্ভ ফেনরাশি কাটিয়া কাটিয়া পড়ে, তাহার ভঙ্গীটি আমার দেখিতে বড়ো স্থানের লাগে। ঠিক মনে হয়, যেন জাহাজাটাকে ফুলের বীজকোবের মতো করিয়া তাহার ছই পাশে সাদা পাপড়ি মুহুর্তে মুহুর্তে

বিকশিত হইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে।

সম্মুখে আমার নিস্তব্ধ রাত্রে এই মহাসমূত্রের স্থগন্তীর কল-লীলা, আর পশ্চাতে আমার এই জাহাজের যাত্রীদের অবিশ্রাম হাস্তালাপ আমোদ আহলাদ। যতবার আমি জাহাজে আসিয়াছি প্রত্যেক বারেই আমার এই কথাটি মনে হইয়াছে যে, আমাদের ক্ষুত্র জীবনটুকুর চারি দিকেই যে একটি অক্ষুত্র অনস্ত রহিয়াছেন তাঁহার দিকে এই যাত্রীদের এক মুহুর্তও তাকাইবার অবকাশ নাই। জীবনের প্রতি ইহাদের আসক্তি এত অত্যস্ত বেশি যে, জীবনের গভীর সত্যকে উপলব্ধি করিতে হইলে তাহার নিকট হইতে যতচুকু দূরে যাওয়া আবশ্যক ইহারা এক মুহুর্তের জ্বস্থেও ততচুকু দূরে যাইতে পারে না। এইজক্স ইহাদের ধর্মোপাসনা যেন একটা। বিশেষ আয়োজনের ব্যাপার, নিজেকে যেন এক জায়গা হইতে বিশেষভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া ক্ষণকালের জন্ম আর-এক জায়গায় লইয়া যাইতে হয়। এ জাহাজ যদি ভারতবাসী যাত্রীদের জাহাজ হইত তাহা হইলে দিনের সমস্ত কাজকর্ম-আমোদ-আহ্লাদের অত্যস্ত মাঝখানেই দেখিতে পাইতাম মামুষ অসংকোচে অনস্তকে হাতজ্ঞাড় করিয়া প্রণাম করিতেছে; সমস্ত হাসিগল্পের মাঝে মাঝেই নিতান্ত সহজেই ধর্মসংগীত ধ্বনিত হইয়া উঠিত। সসীমের সঙ্গে অসীম, জীবের সঙ্গে শিব যে একেবারে মিলিয়া আছেন i তুইয়ের সহযোগেই যে সত্য সর্বত্র পরিপূর্ণ, এই চিস্তাটা আমাদের চিত্তের মধ্যে এত সহজ হইয়া আছে যে, এ সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনো সংকোচমাত্র নাই। কিন্তু, এই ইংরেজ যাত্রীরা তাহাদের হাস্তালাপের কোনো একটা ছেদে ধর্মসংগীত গাহিতেছে এ কথা মনে করিতেই পারি না, এবং ইহারা যদি ডেকের উপর জুয়া খেলিতে খেলিতে হঠাৎ কোনো এক সময়ে চোখ তুলিয়া দেখিতে

### সমুত্রপাড়ি

পায় যে ইহাদের স্বজাতীয় কেহ চৌকিতে বসিয়া উপাসনা করিতেছে তবে নিশ্চয়ই তাহাকে পাগল বলিয়া মনে করিকে এবং সকলেই মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিবে। এইজক্তই ইহাদের জীবনের মধ্যে আধ্যাত্মিক সচেতনতার একটি সহজ্ব স্থনম্র প্রী দেখিতে পাই না— ইহাদের কাজকর্ম-হাস্থালাপের মধ্যে কেবলই এক-দিক-ঘেঁষা একটা তীব্রতা প্রকাশ পায়।

এই জাহাজটার মধ্যে কী আশ্চর্য আয়েজন! এই-যে জাহাজ দেশকালের সঙ্গে অহরহ লড়াই করিতে করিতে চলিয়াছে, তাহার সমস্ত রহস্টা আমাদের গোচর নহে। তাহার লোহকঠিন হৃৎপিশু উঠিতেছে পড়িতেছে, দিনরাত সেই ধুক্ ধুক্ স্পন্দন অমুভব করিতেছি। যেখানে তাহার জঠরানল জ্বলিয়াছে এবং তাহার নাড়ির মধ্যে উত্তপ্ত বাস্পের বেগ আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে, সেখানকার প্রচশু শক্তির সমস্ত উল্ভোগ আমাদের চোখের আড়ালে রহিয়াছে। আমাদের উপরিতলে এই প্রচুর অবকাশ ও আলস্থের মাঝে মাঝে ঘণ্টাধ্বনি স্নানাহারের সময় জ্ঞাপন করিতেছে। এই-যে দেড়শো-তৃইশো যাত্রীর আহারবিহারের আয়োজন— এ কোথায় হইতেছে সেই কথা ভাবি। সেও চোখের আড়ালে। তাহারও শক্ষমাত্র শুনি না, গদ্ধমাত্র পাই না। আহারের টেবিলে গিয়া যখন বসি, সমস্ত স্থসজ্জিত, প্রস্তুত। ভোজ্যসামগ্রীর পরিবেশনের ধারা যেন নদীর প্রবাহের মতো অনায়াসে চলিতে থাকে।

ইহার মধ্যে যেটা বিশেষ করিয়া ভাবিবার কথা সেটা এই যে, ইহারা লেশমাত্র অস্থবিধাকেও মানিয়া লইতে চায় না, এতবড়ো একটা সমুজে পাড়ি— নাহয় আহারবিহারে কিছু টানাটানিই হইল, নাহয় মোটামুটি রকমেই কাজ সাক্ষিয়া লওয়া গেল। কিছু

তা নয়; ইহারা কোনো ওজরকেই ওজর বলিয়া গণ্য করিবে না; ইহারা সকল অবস্থাতেই আপনার সকল রকমের দাবিকে সর্বোচ্চ সীমায় টানিয়া রাখিতে চায়। তাহার ফল হয় যে, অবশেষে সেই অসম্ভব দাবিও মেটে। দাবি করিবার সাহস যাহাদের নাই তাহারাই কোনোমতে অভাবের সঙ্গে আপোস করিয়া দিন কাটায়— তাহারাই বলে, অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। তাহাতে হয় এই য়ে, সেই অর্ধের মধ্য হইতেও কেবল অর্ধ বাদ পড়িয়া যায় এবং পণ্ডিত আপনার পাণ্ডিত্যের মধ্যেই ক্রমাগত পণ্ড হইতে থাকেন।

কিন্তু, সমস্ত সুবিধাই লইব, এ দাবি করিয়া বসিয়া কী প্রকাণ্ড ভার বহন করিতে হয় ৷ প্রত্যেক সামান্ত আরামের ব্যবস্থা কত মস্ত জায়গা জুডিয়া বসে ! এই ভার বহন করিবার শক্তি ইহাদের আছে, দেখানে ইহারা কিছুমাত্র কুষ্ঠিত নহে। এই উপলক্ষে আমার মনে পড়ে আমাদের বিছালয়ের ব্যবস্থা। সেখানেও ছুশো লোকের জন্ম চার বেলাকার খাওয়া জোগাড় করিতে হয়। কিন্তু প্রয়াসের সীমা নাই, ভোর চারটে হইতে রাত্রি একটা পর্যস্ত -হাঁকডাকের অবধি দেখি না। অথচ, ইহার মধ্যে নিতান্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু নাই বলিলেও হয়। আয়োজনের ভার যথাসাধ্য কম করা গিয়াছে, কিন্তু আবর্জনার ভার কিছুমাত্র কমে না! গোলমাল বাড়িয়া চলে, ময়লা জমিতে থাকে— ভাতের ফেন, তরকারির খোসা এবং উচ্ছিষ্টাবশেষ লইয়া কী করা যায় ্তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। ক্রমে সে সম্বন্ধে ভাবনা পরিহার ক্রিয়া জড় প্রকৃতির উপর বরাত দিয়া কোনোক্রমে দিন কাটানো যায়। এ কথা কিছুতেই আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না ্ষে, ইহা কিছুতেই চলিবে না। কারণ, তাহা বলিতে গেলেই

### সমুত্রপাড়ি

ভার বহন করিতে হয়। শেষকালে গোড়ায় গিয়া দেখি, সেই ভার বহন করিবার ভরসা এবং শক্তি আমাদের নাই। এইজস্থ আমরা কেবলই হুঃখ এবং অসুবিধা বহন করি, কিন্তু দায়িত্ব বহন করিতে চাই না।

একজন উচ্চপদস্থ রেলোয়ে ইঞ্জিনিয়ার আমাদের সহ্যাত্রী আছেন; তিনি আমাকে বলিতেছিলেন, "চাবি তালা প্রভৃতি নানা ছোটোখাটো প্রয়োজনের জিনিস আমি রেলোয়েবিভাগের জন্ম এই দেশ হইতেই সংগ্রহ করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু, বরাবর দেখিতে পাই, তাহার মূল্য বেশি, অথচ জিনিস তেমন ভালো নয়।" এ দিকে পণ্যত্রব্যের দাম এবং বেতনের পরিমাণ বাড়িয়াই চলিয়াছে, অথচ এখানে যে-সমস্ত ত্রব্য উৎপন্ন হইতেছে পৃথিবীর বাজারদরের সঙ্গে তাহা তাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছে না। তিনি বলিলেন, য়ুরোপীয় কর্তৃছে এদেশে যে-সমস্ত কারখানা চলিতেছে এ দেশের লোকের উপর তাহার প্রভাব অতি সামান্য। আর, দেশীয় কর্তৃছে যেখানে কাজ চলে সেখানে দেখিতে পাই পুরা কাজ আদায় হয় না— মান্থবের যতখানি শক্তি আছে তাহার অধিকাংশকেই খাটাইয়া লইবার যেন তেজ নাই। এইজন্মই মজুরির পরিমাণ অল্প হওয়া সত্বেও মূল্য কমিতে চায় না। কেন-না, মান্থব যতগুলি খাটিতেছে শক্তি ততটা খাটিতেছে না।

এ কথাটা শুনিতে অপ্রিয় লাগে, কিন্তু দেশের দিকে তাকাইয়া দেখিলে সর্বত্রই এইটেই চোখে পড়ে। আমাদের দেশে সকল কাজই হুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহার একটিমাত্র কারণ যোলো-আনা মান্থ্যকে আমরা পাই না। এইজন্ত আমাদিগকে বেশি লোক লইয়া কারবার করিতে হয়, অথচ বেশি লোককে ঠিক ব্যবস্থামতে চালনা করা এবং তাহাদের পেট ভ্রাইয়া দেওয়া

আমাদের শক্তির অতীত। এইজস্ম কাজের চেয়ে কাজের উৎপাত অনেকগুণ বেশি হইয়া উঠে, আয়োজনের চেয়ে আবর্জনাই বাড়ে এবং তরণীতে ছিত্র ক্রেমে এত দেখা দেয় যে দাঁড়-টানার চেয়ে জল-ছেঁচাতেই বেশি শক্তি ব্যয় করিতে হয়— আমাদের দেশে যে-কেহ যে-কোনো কাজে হাত দিয়াছে তাহাকে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

আমি সেই ইঞ্জিনিয়ারটিকে বলিলাম, "তোমাদের দেশে যৌথ কারবার ও কলকারখানার গুণেই কি জিনিসের মূল্য কম হইতেছে না ?" তিনি বলিলেন, তাহা হইতে পারে, কিন্তু কোনো দেশে যৌথ কারবার আগে এবং উন্নতি তাহার পরে, এমন কথা বলা যায় না। মামূষ যখন যৌথ কারবারে মিলিবার উপযুক্ত হয় তখনই যৌথ কারবার আপনিই ঘটিয়া উঠে। তিনি কহিলেন, "আমি মাদ্রাজের দিকে দক্ষিণ ভারতে অনেক দেশীয় যৌথ কারবারের উৎপত্তি ও বিলুপ্তি দেখিয়াছি। দেখিতে পাই, অমুষ্ঠানটার প্রতি যে লয়াল্টি অর্থাৎ যে নিষ্ঠা ও শ্রুদ্ধার প্রয়োজন তাহা কাহারো নাই, প্রত্যেকে স্বতম্বভাবে নিজের দিকে তাকায়। ইহাতে কখনোই কোনো জিনিস বাঁথিতে পারে না। এই দৃঢ়নিষ্ঠ প্রাণপণ লয়াল্টি যদি জাতীয় চরিত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয় তবে সমস্ত সম্মিলিত শুভামুষ্ঠান সম্ভবপর হয়।"

কথাটা আমার মনে লাগিল। অন্থ্রচানের দ্বারা মঙ্গলসাধন করা যায়, এ কথাটা সত্য নহে— গোড়াতেই মানুষ আছে। আমাদের দেশে একজন মানুষকে আশ্রয় করিয়া এক-একটা কাজ জাগিয়া উঠে; তাহার পরে সেই কাজকে যাহারা গ্রহণ করে তাহারা তাহাকে যতটা আশ্রয় করে ততটা আশ্রয় দেয় না। কারণ, তাহারা কাজের দিকে তেমন করিয়া তাকায়

### সমূত্রপাড়ি

না যেমন করিয়া নিজের দিকে তাকায়। কথায় কথায় তাহাদের মৃষ্টি শিথিল হইয়া পড়ে, বাধাকে তাহারা অভিক্রমের চেষ্টা না করিয়া বাধাকে ত্যাগ করিয়া পালাইতে চার, এবং কেবলই মনে করিতে থাকে, ইহার চেয়ে আর কোনোরূপ অবস্থা হইলে ইহার চেয়ে আরো তালো ফল পাওয়া যাইত। এমনি করিয়া তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়— একটা হইতে পাঁচটা টুক্রা দাঁড়ায় এবং পাঁচটাই ব্যর্থ হয়। ভালোমন্দ বাধাবিপত্তি সমস্তটাকে বীরের মতো স্বীকার করিয়া আরব্ধ কর্মকে একান্ত লয়াল্টির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বহন করিবার অধ্যবসায় যতদিন আমাদের সাধারণের চিত্তে না জাগিবে ততদিন সম্মিলিত হিতাফুগ্রান ও যৌথ বাণিজ্য আমাদের দেশে একেবারে অসম্ভব হইবে।

এই লয়াল্টি ইহা বৃদ্ধিগত নহে, ইহা হালয়গত, জীবনগত।
সমস্ত অপূর্ণতার ভিতর দিয়া মামুষ নিজেকে কিসের জােরে বহন
করে ? একটা জীবনের গভীর আকর্ষণে। লাভ-লােকসানের
সমস্ত হিসাব সেই জীবনের টানের কাছে লঘু। এমনটা যদি না
হইত তবে কথায় কথায় সামান্ত কারণে সামান্ত কতিতে সামান্ত
অসস্তােষে মামুষ আত্মহতাা করিয়া নিক্ষ্তি লইত। সেইরপ যে
কর্মে আমরা জীবনকে নিয়ােগ করিয়াছি তাহার প্রতি যদি আমাদের
জীবনগত নিষ্ঠা না থাকে, তাহার প্রতি যদি আমাদের একটা
বেহিসাবি আকর্ষণ না থাকে, তাহার প্রতি অপরাহত প্রদ্ধা লইয়া
আমরা যদি পরাভবের দলেও দাঁড়াইতে না পারি, যদি মৃত্যুর
মুখেও তাহার জয়পতাকাকে সর্বােচ্চে তুলিয়া ধরিবার বল না পাই,
যদি অভিমন্থার মতাে ব্যুহের মধ্য হইতে বাহির হইবার বিভাটাকে
আমরা একেবারে অগ্রাহ্য না করি, তাহা হইলে আমরা কিছুই
স্পৃষ্টি করিতে পারিব না, রক্ষা করিতেও পারিব না। 'ইহা আমাদের,

অতএব ইহা আমারই' এই কথাটাকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত লাভক্ষতি সমস্ত হারজিতের মধ্যে প্রাণপণে বলিবার শক্তি সর্বাত্তো আমাদের চাই; তাহার পরে যে-কোনো অনুষ্ঠানকেই আশ্রয় করি-না কেন, একদিন না একদিন বিশ্বসমুদ্র পার হইতে পারিব।

নিরতিশ্য় কর্মের প্রয়াদের দ্বারা য়ুরোপের জীবন জীর্ণ হইতেছে, এই কথাটা আজকাল পশ্চিমদেশেও শোনা যায় এবং এই কথাটা একেবারে মিথাও নহে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, য়ুরোপ কোনো অভাব কোনো অস্থবিধাকেই কিছুমাত্র মানিবে না, এই তাহার পণ। নিজের শক্তির উপরে তাহার অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস থাকাতেই তাহার শক্তি পূর্ণ গৌরবে কাজ করিতেছে এবং অসাধ্য সাধন করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু, তবুও শক্তির সীমা আছে। বাতিও খুব বড়ো করিয়া জ্বালাইব অথচ সলিতাও ক্ষয় করিব না, এ তো কোনোমতেই হয় না।

এইজন্য পাশ্চাত্যদেশে জীবনযাত্রার দাবি এক দিকে যত বাড়িতেছে আর-এক দিকে ততই সে দাহ করিতেছে। আরামকে স্থবিধাকে কোথাও থর্ব করিব না, পণ করিয়া বসাতে তাহার বোঝা কেবলই প্রকাণ্ড বড়ো হইয়া উঠিতেছে। এই বোঝা তো কোনো-একটা জায়গায় চাপ দিতেছে। যেখানে সেই চাপ পড়িতেছে সেখানে যে পরিমাণে হুঃখ জন্মিতেছে সে পরিমাণে ক্ষতিপূরণ হইতেছে না। এইজন্য ভারসামঞ্জন্মের প্রয়াস আগ্নেয় ভূমিকম্পের আকারে সমস্ত পীড়িত সমাজের ভিতর হইতে ক্ষণে ক্ষণে মাথা তুলিবার উপক্রম করিতেছে। মায়ুষের স্থবিধাকে সৃষ্টি করিবার জন্ম কল কেবলই বাড়িয়া চলিতেছে এবং মায়ুষের জায়গা কল জুড়িয়া বসিতেছে। কোথায় ইহার অন্তঃ মায়ুষ আপনাকে আপনার অভাবপূরণের যন্ত্র করিয়া তুলিতেছে— কিছু, সেই

# সমূজপাড়ি

আপনাকে সে পাইবে কোন্ অবসরে ? দ যেমন করিয়াই হউক, এক জায়গায় তাহাকে দাঁড়ি টানিয়া দিয়া বলিতেই হইবে, 'এই রহিল আমার উপকরণ, এখন আমাকে আমার উদ্ধার করা চাই। যাহাতে আমার আবশুক তাহা আমাকে অবশু জোগাইতে হইবে, কিন্তু এ-সমস্তে আমার আবশুক নাই।'

অর্থাৎ, মামুষের উল্লম যখন কেবলই একটানা চলিতে থাকে তখন সে একটা জায়গায় আসিয়া আপনাকে আপনি ব্যর্থ করিয়া বসে। পূর্ণতার পথ সোজা পথ নহে। সেইজ্রন্থ আজু যুরোপের যাহা বেদনা আমাদের বেদনা কখনোই তাহা নহে। য়ুরোপ তাহার দেহকে সম্পূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে আত্মাকে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। আমাদের আত্মা দেহ হারাইয়া প্রেতের পৃথিবীতে নিক্ষল হইয়া ফিরিতেছে। সেই আত্মার বাহ্য প্রতিষ্ঠা কোথায় ? তাহার মধ্যে যে ঈশ্বরের সাধর্ম্য আছে, সে আপনার ঐশ্বর্য বিস্তার না করিয়া বাঁচে না। সে যে আপনাকে নানা দিকে প্রকাশ করিতে চায়- রাজ্যে, বাণিজ্যে, সমাজে, শিল্পে, সাহিত্যে, ধর্মে— এখানে সেই প্রকাশের উপকরণ কই ? সেই উপকরণের প্রতি তাহার কর্তৃত্ব কোথায়? দেখিতেছি, তাহার কলেবর এক জায়গায় যদি বাঁধে তো আর-এক জায়গায় আলগা হইয়া পড়ে— ক্ষণকালের জন্ম যদি তাহা নিবিড় হইয়া দাঁড়ায় তবে পরক্ষণেই বাষ্প হইয়া উডিয়া যায়। তাই আজ যেমন করিয়াই হউক. আমাদিগকে এই দেহতত্ব সাধন করিতে হইবে; যেমন করিয়া रुष्ठेक, आभामिशत्क এই कथांछ। दुबिएठ रहेरव एव, कल्मवत्रहीन আত্মা কখনোই সভ্য নহে— কেননা, কলেবর আত্মারই একটা দিক। তাহা গতির দিক, শক্তির দিক, মৃত্যুর <u>দিক</u>— কিন্তু তাহারই সহযোগে আত্মার স্থিতি, আনন্দ, অমৃত 🖟 এই কলেবরস্ঞ্টির

অসম্পূর্ণতাতেই আমাদের দেশের ঞ্রীহীন আত্মা শতাব্দীর পর শতাব্দী হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে। বাহিরের সত্যকে দূরে কেলিয়া আমাদের অস্তরাত্মা কেবলই অবাধে স্বপ্ন সৃষ্টি করিতেছে। সে আপনার ওজন হারাইয়া ফেলিতেছে, এইজ্ফ তাহার অন্ধ-বিশ্বাসের কোনো প্রমাণ নাই, কোনো পরিমাণ নাই; এইজ্ফ কোথাও বা সত্যকে লইয়া সে মায়ার মতো থেলা করিতেছে, কোথাও বা মায়াকে লইয়া সে সত্যের মতো ব্যবহার করিতেছে।

আরবসমূক্র ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ একদিন মান্ত্র ছিল বুনো, ঘোড়াও ছিল বনের জন্ত। মান্ত্র ছুটিতে পারিত না, ঘোড়া বাতাসের মতো ছুটিত। কী স্থলর তাহার ভঙ্গী, কী অবাধ তাহার স্বাধীনতা! মান্ত্র চাহিয়া দেখিত, আর তাহার ঈর্বা হইত। সে ভাবিত, 'ঐরকম বিদ্যুৎগামী চারটে পা যদি আমার থাকিত তাহা হইলে দ্রকে দ্র মানিতাম না, দেখিতে দেখিতে দিগ্দিগন্তর জ্বয় করিয়া আসিতাম।' ঘোড়ার সর্বাঙ্গে যে-একটি ছুটিবার আনন্দ ফ্রুত তালে নৃত্য করিত সেইটের প্রতি মান্ত্রের মনে মনে ভারি একটা লোভ হইল।

কিন্তু, মানুষ শুধু-শুধু লোভ করিয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র নহে। 'কী করিলে ঘোড়ার চারটে পা আমি পাইতে পারি' গাছের তলায় বসিয়া এই কথাই সে ভাবিতে লাগিল। এমন অন্তুত ভাবনাও মানুষ ছাড়া আর-কেহ ভাবে না। 'আমি ছুই-পা-ওয়ালা খাড়া জীব, আমার চার পায়ের সংস্থান কি কোনো-মতেই হইতে পারে? অতএব, চিরদিন আমি এক এক পা ফেলিয়া ধীরে ধীরে চলিব আর ঘোড়া তড়্বড়্ করিয়া ছুটিয়া চলিবে, এ বিধানের অন্তথা হইতেই পারে না!' কিন্তু, মানুবের অশাস্ত মন এ কথা কোনোমতেই মানিল না।

একদিন সে কাঁস লাগাইয়া বনের ঘোড়াকে ধরিল। কেশর ধরিয়া তাহার পিঠের উপর চড়িয়া বসিয়া নিজের দেহের সঙ্গে ঘোড়ার চার পা জুড়িয়া লইল। এই চারটে পা'কে সম্পূর্ণ নিজের বশ করিতে তাহার বহুদিন লাগিয়াছে, সে অনেক পড়িয়াছে, অনেক মরিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই দমে নাই। ঘোড়ার গতিবেগকে সে ডাকাতি করিয়া লইবেই, এই তাহার পণ। তাহারই জিত হুইল। মন্দগামী মাহুষ জ্বাতগমনকে বাঁধিয়া

ফেলিয়া আপনার কাজে খাটাইতে লাগিল।

ডাঙায় চলিতে চলিতে মামুষ এক জায়গায় আসিয়া দেখিল, সম্মুখে তাহার সমুদ্র, আর তো এগোইবার জো নাই। নীল জল, তাহার তল কোথায়, তাহার কৃল দেখা যায় না। আর, লক্ষ লক্ষ ঢেউ তর্জনী তুলিয়া ডাঙার মান্ত্বদের শাসাইতেছে; বলিতেছে, 'এক পা যদি এগোও তবে দেখাইয়া দিব, এখানে তোমার জারি-জুরি খাটিবে না। মান্থ্য তীরে বসিয়া এই অকৃল নিষেধের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু, নিষেধের ভিতর দিয়া একটা মস্ত আহ্বানও আসিতেছে। তরঙ্গগুলা অট্টহাস্থে নৃত্য করিতেছে— ডাঙার মাটির মতো কিছুতেই তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই ৷ দেখিলে মনে হয়, লক্ষ লক্ষ ইস্কুলের ছেলে যেন ছুটি পাইয়াছে— চীংকার করিয়া, মাতামাতি করিয়া, কিছুতেই তাহাদের আশ মিটিতেছে না; পৃথিবীটাকে তাহারা যেন ফুট্বলের গোলার মতে৷ লাথি ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া আকাশে উড়াইয়া দিতে চায়। ইহা দেখিয়া মান্থবের মন তীরে বসিয়া শাস্ত হইয়া পড়িয়া থাকিতে পারে না। সমুদ্রের এই মাতৃনি মান্থবের রক্তের মধ্যে করতাল বাজাইতে থাকে। বাধাহীন জলরাশির এই দিগস্তবিস্তৃত মুক্তিকে মানুষ আপন করিতে চায়। সমুদ্রের এই দূরত্বস্কয়ী আনন্দের প্রতি মাহ্র্য লোভ দিতে লাগিল। ঢেউগুলার মতো করিয়াই দিগস্তকে লুঠ করিয়া লইবার জগু মান্থবের কামনা।

কিন্তু, এমন অন্তুত সাধ মিটিবে কী করিয়া? এই তীরের রেখাটা পর্যন্ত মান্তুষের অধিকারের সীমা— তাহার সমস্ত ইচ্ছা-টাকে এই দাঁড়ির কাছে আসিয়া শেষ করিতে হইবে। কিন্তু, মান্তুষের ইচ্ছাকে যেখানে শেষ করিতে চাওয়া যায় সেইখানেই সে উচ্ছুসিত হইয়া উঠে। কোনোমতেই সে বাধাকে চরম বলিয়াঃ সানিতে চাহিল না।

অবশেষে একদিন বুনো ঘোড়াটার মতোই সমুদ্রের ফেনকেশর ধরিয়া মান্ন্ব তাহার পিঠের উপর চড়িয়া বসিল। ক্রুদ্ধ সাগর পিঠ নাড়া দিল; মান্ন্ব কত ডুবিল, কত মরিল, তাহার সীমা নাই। অবশেষে একদিন মান্ন্ব এই অবাধ্য সাগরকেও আপনার সঙ্গে জুড়িয়া লইল। তাহার এক কুল হইতে আর-এক কুল পর্যন্ত মান্ন্যের পায়ের কাছে আসিয়া মাথা হেঁট করিয়া দিল।

বিশাল সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত মামুষ্টা যে কিরক্ম, আজ আমরা জাহাজে চড়িয়া তাহাই অহুভব করিতেছি। আমরা তো এই একটুখানি জীব, তরণীর এক প্রাস্তে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছি, কিন্তু দূর বহুদূর পর্যন্ত সমস্ত আমার সঙ্গে মিলিয়াছে। যে দূরকে আজ রেখামাত্রও দেখিতে পাইতেছি না তাহাকেও আমি এইখানে ছির দাঁড়াইয়া অধিকার করিয়া লইয়াছি। যাহা বাধা তাহাই আমাকে পিঠে করিয়া লইয়া অগ্রসর করিয়া দিতেছে। সমস্ত সমুদ্র আমার, যেন আমারই বিরাট শরীর, যেন তাহা আমার প্রসারিত ডানা। যাহা-কিছু আমাদের বাধা তাহাকেই আমাদের চলিবার পথ, আমাদের মুক্তির উপায় করিয়া লইতে হইবে, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের এই আদেশ আছে। যাহারা এই আদেশ মানিয়াছে তাহারাই পৃথিবীতে ছাড়া পাইয়াছে। যাহারা মানেনাই এই পৃথিবীটা তাহাদের পক্ষে কারাগার। নিজের গ্রামটুকু তাহাদিগকে বেড়িয়াছে, ঘরের কোণটুকু তাহাদিগকে বাঁধিয়াছে, প্রত্যেক পা কেলিতেই তাহাদের শিক্ল ঝমু কমু করে।

মনের আনন্দে চলিতেছি। ভয় ছিল, সমুদ্রের দোলা আমার শরীরে সহিবে না। সে ভয় কাটিয়া গেছে। যেটুকু নাড়া খাইতেছি তাহাতে আঘাত করিতেছে না, যেন আদর করিতেছে।

সমুদ্র আমাকে কোলে করিয়া বহিয়া চলিয়াছে— রুগ্ন বালককে তাহার পিতা যেমন করিয়া লইয়া যায় তেমনি সাবধানে। এইজন্ম এ যাত্রায় এখন পর্যস্ত আমার চলিবার কোনো পীড়া নাই, চলিবার আনন্দই ভোগ করিতেছি।

কেবলমাত্র এই চলিবার আনন্দটুকুই পাইব বলিয়া আমি বাহির হইয়াছি। অনেক দিন হইতে এই চলিবার, এই বাহির হইয়া পড়িবার, একটা বেগ আমাকে উতলা করিয়া তুলিতেছিল। অনেক দিন আমাদের আশ্রমের বাড়িতে দোতলার বারান্দায় একলা বসিয়া যখন আমাদের সামনের শালগাছগুলার উপরের আকাশের দিকে তাকাইয়াছি, তখন সেই আকাশ দূরের দিকে তাহার তর্জনী বাড়াইয়া দিয়া আমাকে সংকেত করিয়াছে। যদিও সেই আকাশটি নীরব তবু দেশদেশাস্তরের যত অপরিচিত গিরিনদী-অরণ্যের আহ্বান কত দিগ্দিগস্তর হইতে উচ্ছুসিত হইয়া উঠিয়া এই আকাশের নীলিমাকে পরিপূর্ণ করিয়াছে। নিঃশল আকাশ বহু দূরের সেই-সমস্ত মর্মরঞ্জনি, সেই-সমস্ত কলগুঞ্জন, আমার কাছে বহন করিয়া আনিত। আমাকে কেবলই বলিত, চলো, চলো, বাহির হইয়া এসো।' সে কোনো প্রয়োজনের চলা নহে, চলার আনন্দেই চলা।

প্রাণ আপনি চায় চলিতে; সেই তাহার ধর্ম। না চলিলে সে যে মৃত্যুতে গিয়া ঠেকে। এইজন্য নানা প্রয়োজনের ও খেলার ছুতায় সে কেবল চলে। পদ্মার চরে শরতের সময়ে তো হাঁসের দল দেখিয়াছ। তাহারা কোন্ ছুর্গম হিমালয়ের শিখরবেষ্টিত নির্জন সরোবরতীরের নীড় ছাড়িয়া কত দিনরাত্রি ধরিয়া উড়িতে উড়িতে এই পদ্মার বালুতটের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। শীতের দিনে বাম্পে বরফে ভীষণ হইয়া উঠিয়া হিমালয় তাহাদিগকে তাড়া

লাগাইয়া দেয়— তাহারা বাসাবদল করিতে চলে। স্তরাং সেই
সময়ে হাঁসেদের পক্ষে দক্ষিণপথে যাত্রার একটা প্রয়োজন আছে
বটে। কিন্তু, তবু সেই প্রয়োজনের অধিক আর-একটা জিনিস
আছে। এই-যে বহু দ্রের গিরিনদী পার হইয়া উড়িয়া যাওয়া,
ইহাতে এই পাখিদের ভিতরকার প্রাণের বেগ আনন্দলাভ করে।
ক্ষণে ক্ষণে বাসাবদল করিবার ডাক পড়ে, তখনি সমস্ত জীবনটা
নাড়া খাইয়া আপনাকে আপনি অমুভব করিবার সুযোগ পায়।

আমার ভিতরেও বাসাবদল করিবার ডাক পড়িয়াছিল। যে বেষ্টনের মধ্যে বিসিয়া আছি সেখান হইতে আর-একটা কোথাও যাইতে হইবে। চলো, চলো, চলো। ঝরনার মতো চলো, সমুদ্রের চেউয়ের মতো চলো, প্রভাতের পাখির মতো চলো, অরুণোদয়ের আলোর মতো চলো। সেইজক্তই তো পৃথিবী এমন বৃহৎ, জগৎ এমন বিচিত্র, আকাশ এমন অসীম। সেইজক্তই তো বিশ্ব জুড়িয়া অণু পরমাণু নৃত্য করিতেছে এবং অগণ্য নক্ষত্রলোক আপন-আপন আলোকের শিবির লইয়া প্রান্তরচারী বেছ্য়িনদের মতো আকাশের ভিতর দিয়া যে কোথায় চলিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। চিরকালের মতো কোনো একই জায়গায় বাসা বাঁধিয়া বিসিব, বিশ্বের এমন ধর্মই নহে। সেইজক্তই মৃত্যুর ডাক আর-কিছুই নহে, সেই বাসাবদলের ডাক। জীবনকে কোনোমতেই সে কোনো সনাতন প্রাচীরের মধ্যে বন্ধ হইয়া থাকিতে দিবে না— জীবনকে সেই জীবনের পথে অগ্রসর করিবে বলিয়াই মৃত্যু।

তাই আমি আজ চলিয়াছি; রূপকথার রাজপুত্র যেমন হঠাৎ একদিন অকারণে সাত সমূদ্র পার হইবার জন্ম বাহির হইয়া পড়িত, তেমনি করিয়া আমি আজ বাহিরে চলিয়াছি। রাজকন্মা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সে ঘুম ভাঙে না; সোনায় কাঠি চাই। একই

জায়গায় একই প্রথার মধ্যে বসিয়া বসিয়া জীবনের মধ্যে জড়তা আসে; সে অচেতন হইয়া পড়ে; সে কেবল আপনার শয্যা-টুকুকেই আঁকড়িয়া থাকে; এই বৃহৎ পৃথিবীকে বোধ করিতেই পারে না; তখন সোনার কাঠি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে; তখনি দূরে পাড়ি দেওয়া চাই; তখন এমন একটা চেতনার দরকার যাহা আমাদের চোখের কানের মনের রুদ্ধ ছারে কেবলই নৃতন নৃতন নৃতনের আঘাত দিতে থাকিবে— যাহা আমাদের জীর্ণ পর্দাটাকে টুক্রা টুক্রা করিয়া চিরনৃতনকে উদ্ঘাটিত করিয়া मित्व। की दृश्, की सुन्मत, की छेमूक এই ज्ञ गए! की व्यान, की আলোক, की আनन्त ! भागूष এই পৃথিবীকে घितिया किनीया কত রকম করিয়া দেখিতেছে, ভাবিতেছে, গড়িতেছে! তাহার প্রাণের, তাহার মনের, তাহার কল্পনার লীলাক্ষেত্র কোনোখানে কুরাইয়া গেল না। পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া মান্থুষের এই-যে মনোলোক ইহার কি অফুরান ও অভুত বৈচিত্র্য। সেই-সমস্তকে লইয়াই যে আমার এই পৃথিবী। এইজক্তই এই-সমস্তটিকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রত্যক্ষ দেখিবার জন্ম মনের মধ্যে আহ্বান আসে।

এই বিপুল বৈচিত্র্যকে তন্ন তন্ন করিয়। নিঃশেষে দেখিবার সাধ্য ও অবকাশ কাহারো নাই। বিশ্বকে দর্শন করিব বলিয়া তাহার সম্মুখে বাহির হইতে পারিলেই দর্শনের ফল পাওয়া যায়। যদিও এক হিসাবে বিশ্ব সর্বত্রই আছে, তবু আলশু ছাড়িয়া, অভ্যাস কাটাইয়া, চোখ মেলিয়া, যাত্রা করিলে তবেই আমাদের দৃষ্টিশক্তির জড়িমা কাটিয়া যায় এবং আমাদের প্রাণ উদ্বোধিত হইয়া বিশ্ব-প্রোণের স্পর্শ উপলব্ধি করে। যে নিশ্চল, যে নিরুত্তম সে লোক সে জিনিসকেই হারাইয়া বসে যাহা একেবারেই হাতের কাছে

### যাত্রা

আছে। তাই নিকটের ধনকে ছাখ করিয়া দূরে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেই, তাহাকেই অত্যন্ত নিবিড় করিয়া পাওয়া যায়। আমাদের সমস্ত অমণেরই ভিতরকার আসল উদ্দেশ্যটি এই— যাহা আছেই, যাহা হারাইতে পারেই না, তাহাকেই কেবলই প্রতি পদে 'আছে আছে' বলিতে বলিতে চলা— পুরাতনকে কেবলই নৃতন নৃতন করিয়া সমস্ত মন দিয়া ছুঁইয়া ছুঁইয়া যাওয়া।

লোহিতসমূত্র ২১ জৈচি ১৩১৯

### আনন্দরূপ

আজ সকালে জাহাজের ছাদের উপর রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইয়া-ছিলাম। আকাশের পাণ্ড্র নীল ও সমুদ্রের নিবিড় নীলিমার মাঝখান দিয়া পশ্চিম দিগন্ত হইতে মুছুশীতল বাতাস আসিতেছিল। আমার ললাট মাধুর্যে অভিষিক্ত হইল। আমার মন বলিতেলাগিল, 'এই তো তাঁহার প্রসাদস্থধার প্রবাহ।'

সকল সময় মন এমন করিয়া বলে না। অনেক সময় বাহিরের সৌন্দর্যকে আমরা বাহিরে দেখি— তাহাতে চোখ জুড়ায়, কিন্তু তাহাকে অন্তরে গ্রহণ করি না। ঠিক যেন অমৃতফলকে আভাণ, করি, তাহার স্বাদ লই না।

কিন্তু, সৌন্দর্য যেদিন অন্তরাত্মাকে প্রত্যক্ষ স্পর্শ করে সেইদিন তাহার মধ্য হইতে অসীম একেবারে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তখনি সমস্ত মন এক মুহুর্তে গান গাহিয়া উঠে, 'নহে, নহে, এ শুধু বর্ণ নহে, গন্ধ নহে— এই তো অমৃত, এই তাঁহার বিশ্বব্যাপী প্রসাদের ধারা।'

আকাশ ও সমুদ্রের মাঝখানে প্রভাতের আলোকে এই-যে অনির্বচনীয় মাধুর্য স্তরে স্তরে দিকে দিকে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহা আছে কোন্খানে ? ইহা কি জলে ? ইহা কি বাতাসে ? এই ধারণার অতীতকে কে ধারণ করিতে পারে !

ইহাই আনন্দ, ইহাই প্রসাদ। ইহাই দেশে দেশে, কালে কালে, অগণ্য প্রাণীর প্রাণ জুড়াইয়া দিতেছে, মন হরণ করিতেছে— ইহা আর কিছুতেই ফুরাইল না। ইহারই অমৃতস্পর্শে কত কবি কবিতা। লিখিল, কত শেল্পী শিল্প রচনা করিল, কত জননীর হাদয় স্নেহেন্গলিল, কত প্রেমিকের চিত্ত প্রেমে ব্যাকুল হইয়া উঠিল— সীমারু

### আনন্দরপ

বক্ষ রক্ত্রে রক্ত্রে ভেদ করিয়া এই অসীমের অমৃত-ফোয়ারা কত লীলাতেই যে লোকে লোকে উৎসারিত প্রবাহিত হইয়া চলিন্দ তাহার আর অস্তু দেখি না— অস্তু দেখি না। তাহা আশ্চর্য, পরমাশ্চর্য।

ইহাই আনন্দর্গপময়তম্। রূপ এখানে শেষ কথা নহে, মৃত্যু এখানে শেষ অর্থ নহে। এই-যে রূপের মধ্য দিয়া আনন্দ, মৃত্যুর মধ্য দিয়া অয়ত। শুধুই রূপের মধ্যে আসিয়া মন ঠেকিল, মৃত্যুর মধ্যে আসিয়া চিস্তা ফুরাইল, তবে জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া কী পাইলাম! বস্তুকে দেখিলাম, সত্যকে দেখিলাম না!

আমার কি কেবলই চোখ আছে, কান আছে ? আমার মধ্যে কি সত্য নাই, আনন্দ নাই ? সেই আমার সত্য দিয়া আনন্দ দিয়া যখন পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে জগতের দিকে চাহিয়া দেখি তখনি দেখিতে পাই, সম্মুখে আমার এই তরঙ্গিত সমুজ— এই প্রবাহিত বায়্— এই প্রসারিত আলোক— বস্তু নহে, ইহা সমস্তই আনন্দ, সমস্তই লীলা. ইহার সমস্ত অর্থ একমাত্র তাঁহারই মধ্যে আছে। তিনি এ কী দেখাইতেছেন, কী বলিতেছেন, আমি তাহার কী-ই বা জানি! এই আকাশপ্লাবী আনন্দের সহস্রলক্ষ ধারা যেখানে এক মহাস্রোতে মিলিয়া আবার তাঁহারই এই জনয়ের মধ্যে ফিরিয়া যাইতেছে সেইখানে মুহূর্তকালের জন্ম দাঁড়াইতে পারিলে এই সমস্ত-কিছুর মহৎ অর্থ-- ইহার পরম পরিণামটিকে দেখিতে পাইতাম। এই-যে অচিন্তনীয় শক্তি. এই-যে অবর্ণনীয় সৌন্দর্য, এই-যে অপরিসীম সত্য, এই-যে অপরিমেয় আনন্দ ইহাকে যদি কেবল মাটি এবং জল विमा कानिया शामाम जत तम की खानक वार्थजा. की मरुजी বিনষ্টি। নহে, নহে, এই তো তাঁহার প্রসাদ, এই তো তাঁহার প্রকাশ, এই তো আমাকে স্পর্শ করিতেছে, আমাকে বেষ্টন

করিতেছে, আমার চৈতন্তের তারে তারে সুর বাজাইতেছে, আমাকে বাঁচাইতেছে, আমাকে জাগাইতেছে, আমার মনকে বিশ্বের নানা দিক দিয়া ডাক দিতেছে, আমাকে পলে পলে যুগযুগাস্তরে পরিপূর্ণ করিতেছে; শেষ নাই, কোথাও শেষ নাই, কেবলই আরো আরো আরো; তবু সেই এক, কেবলই এক, সেই আনন্দময় অমৃতময় এক! সেই অতল অকৃল অথগু নিস্তর্ধ নিঃশব্দ সুগম্ভীর এক—কিন্তু, কত তাহার ঢেউ, কত তাহার কলসংগীত!

প্রাণ ভরিয়ে, তৃষা হরিয়ে

মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ!
তব ভুবনে, তব ভবনে

মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান!
আরো আলো, আরো আলো

মোর নয়নে, প্রভূ, ঢালো ! স্থুরে স্থুরে বাঁশি পূরে

তুমি আরো আরো আরো দাও তান!
আরো বেদনা, আরো বেদনা,

মোরে আরো আরো দাও চেতনা!

দ্বার ছুটায়ে, বাধা টুটায়ে

মোরে করো ত্রাণ, মোরে করো ত্রাণ !
আরো প্রেমে, আরো প্রেমে

মোর আমি ডুবে যাক্ নেমে! সুধাধারে আপনারে

তুমি আরো আরো আরো করো দান।

লোহিতসমূত্র ২২ জৈচি ১৩১৯

# চুই ইচ্ছা

কেবল মানুষই বলে, আশার অন্ত নাই। পৃথিবীর আর-কোনোঃ জীব এমন কথা বলে না। আর-সকল প্রাণী প্রকৃতির একটা সীমার মধ্যে প্রাণ ধারণ করে এবং তাহার মনের সমস্ত আকাজ্ঞাও সেই সীমাকে মানিয়া চলে। জল্জদের আহার বিহার নিজের প্রাকৃতিক প্রয়োজনের সীমাকে লজ্জ্বন করিতে চায় না। এক জায়গায় তাহাদের সাধ মেটে এবং সেখানে তাহারা ক্ষান্ত হইতে জানে। অভাব পূর্ণ হইলে তাহাদের ইচ্ছা আপনি থামিয়া যায়, তাহারে পরে আবার সেই ইচ্ছাকে তাড়না করিয়া জাগাইবার জন্মত তাহাদের দ্বিতীয় আর-একটা ইচ্ছা নাই।

মানুষের প্রকৃতিতে আশ্চর্য এই দেখা যায়, একটা ইচ্ছার উপর সওয়ার হইয়া আর-একটা ইচ্ছা চাপিয়া আছে। পেট ভরিয়া গেলে খাইবার ইচ্ছা যখন আপনি মিটিয়া যায়, তখনো সেই ইচ্ছাকে জাের করিয়া জাগাইয়া রাখিবার জন্ম মানুষের আর-একটা ইচ্ছা তাগিদ করিতে থাকে। সে কোনামতে চাট্নি খাইয়া, ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, আহারের অবসন্ধ ইচ্ছাকে প্রয়োজনের উর্কেও চালনা করিতে থাকে।

ইহাতে মামুষের যথেষ্ট ক্ষতি করে। কারণ, ইহা স্বাভাবিক ইচ্ছা নহে। স্বাভাবিক ইচ্ছা সহক্ষেই আপন প্রাকৃতিক স্বভাবের সীমার মধ্যে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। আর, মামুষের এই অস্বাভাবিক ইচ্ছা কিছুতেই তৃপ্তি মানিতে চায় না। তাহার মধ্যে একটা কী আছে যে কেবলই বলিতেছে— আরো, আরো, স্বারো!

কিন্তু, যাহাতে মাসুষের ক্ষতি করিতে পারে সে-ইচ্ছা মানুষের থাকে কেন। নিজের এই হুরস্ত ইচ্ছাটার দিকে তাকাইয়াই মা<del>যু</del>ষ

বিশ্বব্যাপারে একটা শয়তানের কল্পনা করিয়াছে। য়িছদি পুরাপের প্রথম নরনারী যখন অর্গোভানে ছিল তখন ঈশ্বর তাহাদের ইচ্ছাকে প্রকৃতির সীমার মধ্যে বাঁধিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, 'ইহার মধ্যেই সম্ভন্ত থাকিয়ো। প্রাণের রাজ্যই তোমাদের রহিল, জ্ঞানের রাজ্যে লোভ দিয়োনা।' অর্গোভানের প্রত্যেক জীবজন্তই সেই সস্ভোবের সীমার মধ্যেই বদ্ধ রহিল; কেবল মামুষই বলিল, 'যাহা পাওয়া গেছে তাহার চেয়ে আরো পাওয়া চাই।' এই যে আরো'র দিকে সে পা বাড়াইল এ বড়ো বিষম রাজ্য। এখানে স্বাভাবিক পরিতৃপ্তির কোনো সীমা কোথাও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া নাই, এইজন্য কোন দিকে কতদ্র পর্যন্ত যে যাওয়া যায় তাহার পরামর্শ-দাতা পাওয়া শক্ত। এইজন্য এই অতৃপ্তির পথহীন রাজ্যে মরিবার আশক্ষা চারি দিকেই বিকীর্ণ। এমন ভয়ানক ক্ষেত্রে মামুষকে ছর্নিবার বেগে যে টানিয়া আনিল মামুষ তাহাকে গালি দিয়া বলিল শয়তান।

কিন্তু, রাগই করি আর যাই করি, জগতে শয়তানকে তো মানিতে পারি না। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, মানুষের এই-যে ইচ্ছার উপরে আরো'র জন্ম আরো একটা ইচ্ছা ইহা তাহার বাহিরের দিক হইতে একটা শক্রর আক্রমণ নহে। ইহাকে মানুষ রিপু বলে বলুক, কিন্তু এই ইচ্ছাই তাহার যথার্থ মানবস্বভাবগত ইচ্ছা। স্কুরাং যতক্ষণ এই ইচ্ছাকে সে জয়ী করিতে না পারিবে ততক্ষণ তাহার কিছুতেই শান্তি নাই— ততক্ষণ তাহাকে কেবলই আঘাত খাইয়া খাইয়া ঘুরিয়া মরিতে হইবে।

কিন্তু, এই আরো'র ইচ্ছাকে সে জয়ী করিবে কেমন করিয়া। আহার করিলে পেট তাহার ভরিবেই, ভোগ করিলে এক জায়গায় তাহার নির্ন্তিতে আসিয়া ঠেকিতেই হইবে— আরো'র ইচ্ছাকে

## ত্ই ইচ্ছা

বেশানে কোনো একটা সীমায় আসিয়া হার মানিতেই হইবে।
তথ্ হার মানা নয়, সে জায়গায় সে ছঃখ পাইবে এবং ছঃখ
ঘটাইবে। ব্যাধি আসিবে, বিকৃতি আসিবে, সে নিজেকে এবং
অক্তকে বাধা দিতে থাকিবে। কেননা, প্রকৃতি যেখানে সীমা
টানিয়াছেন তাহাকে লজ্জ্বন করিতে গেলেই শাস্তি আছে।

শুধু তাই নয়। প্রকৃতির সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আমাদের এই আরো'র ইচ্ছাকে দৌড় করাইতে গেলেই পরস্পরের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িতে হয়। যেটুকু আমার আছে তাহার চেয়ে বেশি লইতে গেলেই যেটুকু ভোমার আছে তাহার উপর হাত দিতে হয়। তখন, হয় গোপনে ছলনা নয় প্রকাশ্যে গায়ের জ্বোর আশ্রয় করিতে হয়। তখন হুর্বলের মিথ্যাচার ও প্রবলের দৌরাদ্যে সমাজ লণ্ডভণ্ড হইতে থাকে।

এমনি করিয়াই পাপ আসে, বিনাশ আসে। কিন্তু, এই পাপ যদি না আসিত তবৈ মান্ত্র্য পথ দেখিতে পাইত না। এই আরো'র অতৃপ্তি যেখানে তাহাকে টানিয়া লইয়া যায় সেখানে যদি পাপের আগুন জলে, তবে ঘোড়াটাকে কোনোমতে বাগ মানাইয়া ফিরাইয়া আনিবার কথা মনে আসে। এইজক্ত মন্ত্র্যুলোকে অক্যান্ত সকল শিক্ষার উপরে সেই সাধনাটা প্রচলিত যাহাতে ঐ আরো'র ইচ্ছাটাকে বশে আনা যায়। কেননা, মান্ত্র্যুকে কিন্তুরা গিয়া যে ফেলে তাহার ঠিকানা নাই। উহার মুখে লাগাম পরাও, উহাকে চালাইতে শিখ। কিন্তু তাই বলিয়া উহার দানাপানি একেবারে বন্ধ করিয়া উহাকে মারিয়া ফেলিলে চলিবে না। কেননা, এই আরো'র ইচ্ছাই মান্ত্রের যথার্থ বাহন।

প্রয়োজন-সাধনের ইচ্ছা জন্তদের বাহন। এইটে না থাকিলে

তাহাদের জীবনযাত্রা একেবারেই চলিত না। এই ইচ্ছাটাই প্রাকৃতিক জীবনের মূল ইচ্ছা। ইহাই হুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা। এই ইচ্ছা যেখানে বাধা পায় সেইখানেই জন্তদের হুঃখ, যেখানে তাহার পূরণ হয় সেইখানেই তাহাদের সুখ। তাই দেখা যায়, জন্তদের সুখহুঃখ আছে, কিন্তু পাপপুণ্য নাই।

কিন্তু, মানুষের মধ্যে এই-যে আরো'র ইচ্ছা ইহা আরামের ইচ্ছা নহে, স্থাধর ইচ্ছা নহে, বস্তুত ইহা হৃংথেরই ইচ্ছা। মানুষ যে কেবলই প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া আপন জ্ঞান প্রেম ও শক্তি-রাজ্যের উত্তরমেক ও দক্ষিণমেক আবিন্ধার করিবার জন্ম বার্ম্বার বাহির হইয়া পড়িতেছে, ইহা তাহার স্থাধর সাধনা নহে। ইহা তাহার কোনো বর্তমান প্রয়োজন-সাধনের ইচ্ছা নহে।

বস্তুত মান্থবের মধ্যে এই-যে হুই স্তরের ইচ্ছা আছে ইহার
মধ্যে একটা প্রয়োজনের ইচ্ছা, আর-একটা অপ্রয়োজনের ইচ্ছা।
একটা যাহা না হইলে কিছুতেই চলে না তাহার ইচ্ছা, এবং অফুটা
যাহা না হইলে অনায়াসেই চলে তাহার ইচ্ছা। আশ্চর্য এই যে,
মান্থবের মনে এই দ্বিতীয় ইচ্ছাটার শক্তি এমন প্রবল যে, সে যখন
জাগিয়া উঠে তখন সে এই প্রথম ইচ্ছাটাকে একেবারে ছারখার
করিয়া দেয়। তখন সে স্থ-স্বিধা-প্রয়োজনের কোনো দাবিতেই
একেবারে কর্ণপাত করে না। তখন সে বলে, 'আমি স্থখ চাহি
না, আমি আরো'কেই চাই; স্থখ আমার স্থখ নহে, আরো'ই
আমার স্থা।' তখন সে বলে, 'ভূমৈব স্থম্।'

সুধ বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ভূমা নহে। ভূমা সুধ নহে, আনন্দ। সুধের সঙ্গে আনন্দের প্রভেদ এই যে, সুধের বিপরীত হুংধ, কিন্তু আনন্দের বিপরীত হুংধ নহে। শিব যেমন করিয়া হুলাছল পান করিয়াছিলেন, আনন্দ তেমনি করিয়া হুংধকে

## ष्ट्रे टेम्हा

অনায়াদেই গ্রহণ করে। এমন-কি, ছংখের দ্বারাই আনন্দ আপনাকে সার্থক করে, আপনার পূর্ণতাকে উপলব্ধি করে। তাই ছংখের তপস্থাই আনন্দের তপস্থা।

তাই দেখিতেছি, অস্থাস্থ জন্তদের স্থায় মামুষের নীচের ইচ্ছাটা হুঃখনিবৃত্তির ইচ্ছা, আর উপরের ইচ্ছাটা হুঃখকে আত্মসাৎ করিয়া আনন্দলাভের ইচ্ছা। এই ইচ্ছাই কেবলই আমাদিগকে বলিতেছে, 'নাল্লে সুখমস্তি, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।'

তাই প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে আপন সহজ বোধটুকু লইয়া জন্ত ঘু:খনিবৃত্তিচেষ্টার সনাতন গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ হইয়া রহিল। মানুষ তাহার মানসক্ষেত্রে জ্ঞানপ্রেমশক্তির কোনো সীমাতেই বদ্ধ হইতে চাহিল না; সে বলিল, 'অভ্যাসকে নহে, সংস্কারকে নহে, প্রথাকে নহে, আমি ভূমাকে জানিব।'

তাই যদি হয় তবে এই আরোর ইচ্ছাকে, এই আনন্দের ইচ্ছাকে, এত করিয়া বশে আনিবার জন্ম মান্নুষের এমন প্রাণপণ চেষ্টার প্রয়োজন কী ছিল। এই প্রকাণ্ড ইচ্ছার প্রবল স্রোতে চোখ বৃজিয়া আত্মসমর্পণ করিলেই তো মান্নুষের মনুষ্যুত্ব সার্থক হইত।

ইচ্ছাকে বল্গাবদ্ধ করিবার প্রধান কারণ এই যে, ছটা ইচ্ছার অধিকারনির্ণয় লইয়া মান্তুষকে বিষম সংকটে পড়িতে হইয়াছে। আমাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজনের একটা ক্ষেত্র আছে, সেখানে আমরা সীমাবদ্ধ। সেখানে আমাদের বাসনাকে তাহার সহজ্ব সীমার চেয়ে জ্বোর করিয়া টানিয়া বাড়াইতে গেলেই বিপদ ঘটিবে। এই সীমানার বেড়াটা কিছু পরিমাণে স্থিতিস্থাপক, এইজ্বন্থ কিছু দ্র পর্যন্ত তাহা টান সয়। ছংসাহসে ভর করিয়া সেই টান কেবলই বাড়াইতে গেলে, রাবণের স্বর্ণলক্ষা ধ্বংস হয়, ব্যাবিলনের

সৌধচ্ড়া ভাঙিয়া পড়ে; আমাদের আরে। ইচ্ছার মন্থনদণ্ডকে ঐদিকেই পাক দিতে গেলে ব্যাধি বিকৃতি ও পাপের বিষ মথিত হইয়া উঠে।

দেখা যাইতেছে, মান্থবের অহমের দিকটাই সংকীর্ণ। সেখানে অতিরিক্ত পরিমাণে যাহাই গ্রহণ করিতে চাও তাহাই বোঝা হইয়া উঠে। নিজের স্থুখ, নিজের স্থার্থ, নিজের ক্ষমতাকে অপরিসীম করিবার চেষ্টা আত্মহত্যার চেষ্টা। ও জায়গায় ভূমার ভর একেবারেই সয় না। আহারে বিহারে স্বার্থসাধনে ভূমা অতি বীভংস।

এই কারণে মানুষের এই আরোর ইচ্ছাট। যখন মত্ত হস্তীর মতো ভাহার ক্ষণভঙ্গুর অহমের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন ভাহার বিষম বিপদ। কেবল যদি ভাহাতে নিজের ও অন্তের হৃঃখ আনিত ভাহা হইলেও কথা ছিল না। কিন্তু, ইহার হুর্গতি ভাহার চেয়ে আরো অনেক বেশি। ইহাতে পাপ আনে; হৃঃখের পরিমাপে ভাহার পরিমাপ নহে। কারণ, পূর্বেই আভাস দিয়াছি, কেবলমাত্র হৃঃখের দ্বারা মানুষের ক্ষতি হয় না— এমন-কি, হৃঃখের দ্বারা মানুষের মঙ্গল হইতে পারে— কিন্তু, পাপই মানুষের পরম ক্ষতি।

ইহার উলটা দিকটাও দেখো। মান্নুষের প্রয়োজনের ইচ্ছা, অর্থাৎ সীমাবদ্ধ সাংসারিক ইচ্ছা যখন স্বার্থের ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পরমার্থের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন সেও বড়ো কুংসিত। তখন সে কেবলই পুণ্যের হিসাব রাখিতে থাকে। যাহা পূর্ণ-আনন্দ, যাহা সকল ফলাফলের অতীত, তাহাকে ফলাফলের অঙ্কে গুণভাগ করিয়া গণনা করিতে থাকে। এবং সেই গণনার উপর নির্ভর করিয়া মানুষ অহংকৃত হইয়া উঠে, কেবলই বাহ্যিকতার জালে ক্ষড়াইয়া পড়ে এবং স্বার্থপর শুচিতাকে কুপণের ধনের মতো সংকীর্ণ

## তুই ইচ্ছা

গণ্ডির মধ্যে অত্যন্ত সাবধানে জ্বমা করিয়া তুলিতে থাকে। তখন সে ভূমার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ সাংসারিকের মতো নিজের একটা বেড়া ভূলিয়া দিয়া বৈষয়িকতার স্থাষ্ট করে। ইহাও পাপের আর-এক মূর্তি। ইহা আধ্যাত্মিককে বাহ্যিক ও পরমার্থকে স্বার্থ করিয়া তোলা।

মান্থবের মনে এই-যে একটা পাপের বোধ আসে সে জিনিসটা কী তাহা ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, আমাদের যে মহতী ইচ্ছা আমাদিগকে ভূমার দিকে লইয়া যাইবে তাহাকে ঠিক বিপরীত পথে ক্ষুদ্র অহমের অভিমুখে টানিয়া আনিলে কেবল যে তুঃখ ঘটে তাহা নহে— এমন-কি, স্থলবিশেষে তুঃখ না ঘটিতেও পারে—তাহাতে আমরা ভূমাকে হারাই। আমাদের বড়োর দিক, আমাদের সত্যের দিক, নষ্ট হইয়া যায়; জন্তুর পক্ষে তাহাতে কিছুই আসে যায় না, কিন্তু মান্থযের পক্ষে তেমন বিনাশ আর-কিছু নাই। এই বিনাশের বোধ সকলের চিত্তে সমান নহে, এমন-কি, কারো কারো চিত্তে অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু, মোটের উপর সমগ্র মানবের মনে এই পাপের বোধ ছঃখবোধের চেয়ে অনেক বড়ো হইয়া আছে। এতই বড়ো যে বহু ছংখের দ্বারা মান্থয় এই পাপকে ক্ষয় করিতে চায়। পাপ-নামক শব্দের দ্বারা মান্থয় নিজের যে একটি গভীরতম ছর্গতিকে ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছে, ইহার দ্বারাই মান্থয় আপনার সত্যতম পরিচয় দিয়াছে।

সে পরিচয়টি এই যে, সীমাবদ্ধ প্রকৃতির মধ্যে মান্থবের স্বাভাবিক বিহারক্ষেত্র নহে, অনস্তের মধ্যেই মান্থবের আনন্দ; অহমের দিকই মান্থবের চরম সত্যের দিক নহে, ব্রহ্মের দিকেই তাহার সত্য! মান্থব আপনার মধ্যে যে একটি পরম ইচ্ছাকে পাইয়াছে, যে-ইচ্ছা কোনোমতেই অল্পকে মানিতে চার্ম না, তাহা ত্বঃসহ

তপস্থার মধ্য দিয়া জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পে সাহিত্যে মামুষের চিন্তকে আনন্দময় মুক্তির অভিমুখে কেবলই প্রবাহিত করিয়া চলিয়াছে এবং তাহা প্রেম ভক্তি ও পবিত্রতায় মামুষের সমস্ত চেতনাধারাকে এক অপরিসীম অতলম্পর্শ অমৃতপারাবারের মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছে। মামুষের সেই পরমগতিকে যাহা-কিছু বাধা দেয়, যাহা, তাহাকে বিপরীত দিকে টানে, তাহাই পাপ, তাহাই ছুর্গতি, তাহাই-তাহার মহতী বিনষ্টি।

লোহিতসমূদ্র বুধবার। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

## অন্তর বাহির

ভোরে ক্যাবিনে বিছানায় যখন প্রথম ঘুম ভাঙিয়া গেল গবাক্ষের ভিতর দিয়া দেখিলাম, সমুদ্রে আজ ঢেউ দিয়াছে; পশ্চিম দিক হইতে বেগে বাতাস বহিতেছে। কান পাতিয়া তরজের কলশন্দ শুনিতে শুনিতে এক সময় মনে হইল, কোন্ একটা অদৃশ্রুযন্ত্রে গান বাজিয়া উঠিতেছে। সে গানের শব্দ যে মেঘগর্জনের মতো প্রবল তাহা নহে, তাহা গভীর এবং বিলম্বিত; কিন্তু, যেমন মৃদক্ষ্ণকরতালের বলবান শব্দের ঘটার মধ্যে বেহালার একটি তারের একটানা তান সকলকে ছাপাইয়া বুকের ভিতরে বাজিতে থাকে, তেমনি সেই ধীর গন্তীর স্থরের অবিরাম ধারা সমস্ত আকাশের মর্মস্থলকে পূর্ণ করিয়া উচ্ছলিত হইতেছিল। শেষকালে এমন হইল, আমার মনের মধ্যে যে-স্থর শুনিতেছিলাম তাহাই কপ্তে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু, এরূপ চেষ্টা একটা দৌরাঘ্য; ইহাতে সেই বড়ো স্থরটির শাস্তি নষ্ট করিয়া দেয়; তাই আমি চুপ করিলাম।

একটা কথা আমার মনে হইল, প্রভাতে মহাসমুদ্র আমার মনের যন্ত্রে এই-যে গান জ্বাগাইল তাহা তো বাতাসের গর্জন ও তরঙ্গের কলধ্বনির প্রতিধ্বনি নহে। তাহাকে কিছুতেই এই আকাশব্যাপী জ্বলবাতাসের শব্দের অমুকরণ বলিতে পারি না। তাহা সম্পূর্ণ স্বতম্ভ্র; তাহা একটি গান; তাহাতে স্থরগুলি ফুলের পাপড়ির মতো একটির পরে আর-একটি ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে উল্লোটিত হইতেছিল।

অথচ আমার মনে হইতেছিল, তাহা স্বতন্ত্র কিছুই নহে, তাহা
এই সমুদ্রের বিপুল শব্দোচ্ছাসেরই অন্তর্গুর ধ্বনি; এই গানই

পূজামন্দিরের স্থগন্ধি ধৃপের ধৃমের মতো আকাশকে রক্ত্রে রক্ত্রে পূর্ণ করিয়া কেবলই উপরে উঠিতেছে। সমুদ্রের নিশ্বাসে নিশ্বাসে যাহা উচ্চুসিত হইতেছে তাহার বাহিরে শব্দ, তাহার অন্তরে গান।

বাহিরের সঙ্গে ভিতরের একটা যোগ আছে বটে, কিন্তু সে যোগ অনুরূপতার যোগ নহে; বরঞ্চ দেখিতে পাই, সে যোগ সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্যের যোগ। ছই মিলিয়া আছে, কিন্তু ছইয়ের মধ্যে মিল যে কোন্খানে তাহা ধরিবার জো নাই। তাহা অনির্বচনীয় মিল; তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণযোগ্য মিল নহে।

চোখে লাগিতেছে স্পন্দনের আঘাত, আর মনে দেখিতেছি আলো; দেহে ঠেকিতেছে বস্তু, আর চিত্তে জাগিতেছে সৌন্দর্য; বাহিরে ঘটিতেছে ঘটনা, আর অস্তরে টেউ খেলাইয়া উঠিতেছে স্থুজুঃখ। একটার আয়তন আছে, তাহাকে বিশ্লেষণ করা যায়; আর-একটার আয়তন নাই, তাহা অখণ্ড। এই যে 'আমি' বলিতে যাহাকে বৃঝি তাহা বাহিরের দিকে কত শব্দ গন্ধ স্পর্শ, কত মূহুর্তের চিন্তা ও অমুভূতি, অথচ এই-সমস্তেরই ভিতর দিয়া যে একটি জিনিস আপন সমগ্রতায় প্রকাশ পাইতেছে তাহাই আমি এবং তাহা তাহার বাহিরের রূপের প্রতিরূপ মাত্র নহে, বরঞ্চ বাহিরের বৈপরীত্যের দ্বারাই সে ব্যক্ত হইতেছে।

বিশ্বরূপের অন্তরতর এই অপরপকে প্রকাশ করিবার জন্মই
শিল্পীদের গুণীদের এত ব্যাকুলতা। এইজন্ম তাঁহাদের সেই চেষ্টা
অনুকরণের ভিতর দিয়া কখনোই সফল হইতে পারে না। অনেক
সময়ে অভ্যাসের মোহে আমাদের বোধের মধ্যে জড়তা আসে।
তখন, আমরা যাহাকে দেখিতেছি কেবলমাত্র তাহাকেই দেখি।
প্রত্যক্ষরূপ যখন নিজেকেই চরম বলিয়া আমাদের কাছে আত্মপরিচয় দেয় তখন যদি সেই পরিচয়টাকেই মানিয়া লই তবে সেই

### অন্তর বাহির

জড় পরিচয়ে আমাদের চিন্ত জাগে না। তখন পৃথিবীতে আমরা চলি, ফিরি, কাজ করি, কিন্তু পৃথিবীকে আমরা চিন্ত দ্বারা গ্রহণ করি না। কারণ, এই পৃথিবীর অন্তরতর অপরূপতাই আমাদের চিন্তের সামগ্রী। অভ্যাসের আবরণ মোচন করিয়া সেই অপরূপতাকে উদ্যাটিত করিবার কাজেই কবিরা গুণীরা নিযুক্ত।

এইজন্ম তাঁহারা আমাদের অভ্যস্ত রূপটির অনুসরণ না করিয়া তাহাকে খুব একটা নাড়া দিয়া দেন। তাঁহারা এক রূপকে আর-এক রূপের মধ্যে লইয়া গিয়া তাহার চরমতার দাবিকে অগ্রাহ্ম করিয়া দেন। চোখে দেখার সামগ্রীকে তাঁহারা কানে শোনার জায়গায় দাঁড় করান, কানে শোনার সামগ্রীকে তাঁহারা চোখে দেখার রেখার মধ্যে রূপাস্তরিত করিয়া ধরেন। এমনি করিয়া তাঁহারা দেখাইয়াছেন জগতে রূপ জিনিসটা গ্রুব সভ্য নহে, তাহা রূপকমাত্র; তাহার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে তবেই তাহার বন্ধন ইইতে মুক্তি, তবেই আনন্দের মধ্যে পরিত্রাণ।

আমাদের গুণীরা ভৈরোঁতে টোড়িতে সুর বাঁধিয়া বলিলেন, ইহা সকালবেলাকার গান। কিন্তু, তাহার মধ্যে সকালবেলার নবজাগ্রত সংসারের নানাবিধ ধ্বনির কি কোনো নকল দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুমাত্র না। তবে ভৈরোঁকে টোড়িকে সকালবেলার রাগিণী বলিবার কী মানে হইল। তাহার মানে এই, সকালবেলাকার সমস্ত শব্দ ও নিঃশব্দতার অন্তরতর সংগীতটিকে গুণীরা তাঁহাদের অন্তঃকরণ দিয়া শুনিয়াছেন। সকালবেলাকার কোনো বহিরক্রের সঙ্গে এই সংগীতকে মিলাইবার চেষ্টা করিতে গেলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।

আমাদের দেশের সংগীতের এই বিশেষছটি আমার কাছে বড়ো ভালো লাগে। আমাদের দেশে প্রভাত মধ্যাক্ত অপরাহু

সায়াহ্ন অর্ধরাত্রি ও বর্ষাবসন্তের রাগিণী রচিত হইয়াছে। সেরাগিণীর সবগুলি সকলের কাছে ঠিক লাগিবে কি না জানি না। অস্তুত আমি সারঙ রাগকে মধ্যাহ্নকালের স্থ্র বলিয়া হৃদয়ের মধ্যে অস্তুত্ব করি না। তা হউক, কিন্তু বিশ্বেশ্বরের খাসমহলের গোপন নহবতখানায় যে কালে কালে ঋতুতে ঋতুতে নব নব রাগিণী বাজিতেছে, আমাদের গুণীদের অস্তঃকর্ণে তাহা প্রবেশ করিয়াছে। বাহিরের প্রকাশের অস্তরালে যে একটি গভীরতর অস্তরের প্রকাশ আছে আমাদের দেশের টোড়ি কানাড়া তাহাই জানাইতেছে।

য়ুরোপের বড়ো বড়ো সংগীতরচয়িতারা নিশ্চয়ই কোনো না কোনো দিক দিয়া তাঁহাদের গানে বিশ্বের সেই অন্তরের বার্তাই প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন; তাঁহাদের রচনার সঙ্গে যদি তেমন করিয়া পরিচয় হয় তবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। আপাতত য়ুরোপীয় সংগীতসভার বাহির-দেউড়িতে বাজে লোকের ভিড়ের মধ্যে যেটুকু শোনা যায় তাহার সম্বন্ধে গুই-একটা কথা আমার মনে উঠিয়াছে।

আমাদের জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ সন্ধ্যার সময় গান-বাজনা করিয়া থাকেন। যখনি সেরূপ বৈঠক বসে আমিও সেই ঘরের এক কোণে গিয়া বসি। বিলাতি গান আমার স্বভাবত ভালো লাগে বলিয়াই যে আমাকে টানিয়া আনে তাহা নহে। কিন্তু, আমি নিশ্চয় জানি ভালো জিনিস ভালো লাগার একটা সাধনা আছে। রিনা সাধনায় যাহা আমাদিগকে মুগ্ধ করে তাহা অনেক সময়েই মোহ এবং যাহা নিরস্ত করে তাহাই যথার্থ উপাদের। সেইজক্ত মুরোপীয় সংগীত আমি শুনিবার অভ্যাস করি। যখন আমার ভালো না লাগে তখনো তাহাকে অঞ্জা করিয়া

### অস্তর বাহির

.हूकारेया पिरे ना।

এ জাহাজে একজন যুবক ও ছই-একজন মহিলা আছেন, তাঁহারা বোধ হয় মন্দ গান করেন না। দেখিতে পাই, শ্রোভারা তাঁহাদের গানে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। যেদিন সভা বিশেষ রূপে জমিয়া উঠে সেদিন একটির পর একটি করিয়া অনেক-গুলি গান চলিতে থাকে। কোনো গান বা ইংলণ্ডের গৌরবর্গর্ব, কোনো গান বা হতাশ প্রণয়িরীর বিদায়সংগীত, কোনো গান বা প্রেমিকের প্রেমনিবেদন। সবগুলির মধ্যে একটা বিশেষত্ব আমি এই দেখি, গানের স্করে এবং গায়কের কণ্ঠে পদে পদে খুব একটা জার দিবার চেষ্টা। সে জার সংগীতের ভিতরকার শক্তি নহে, তাহা যেন বাহিরের দিক হইতে প্রয়াস। অর্থাৎ, হৃদয়াবেগের উত্থানপতনকে স্করের ও কণ্ঠস্বরের ঝোঁক দিয়া খুব করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া দিবার চেষ্টা।

ইহাই স্বাভাবিক। আমাদের হৃদয়োচ্ছাসের সঙ্গে সঙ্গে সভাবতই আমাদের কণ্ঠস্বরের বেগ কখনো মৃত্ কখনো প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু, গান তো স্বভাবের নকল নহে; কেননা, গান আর অভিনয় তো এক জিনিস নয়। অভিনয়কে যদি গানের সঙ্গে মিলিত করি তবে গানের বিশুদ্ধ শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হয়। তাই জাহাজের সেলুনে বসিয়া যখন ইহাদের গান শুনি তখন আমার কেবলই মনে হইতে থাকে, হৃদয়ের ভাবটাকে ইহারা যেন ঠেলা দিয়া, চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতে চায়।

কিন্তু, সংগীতে তো আমরা তেমন করিয়া বাহিরের দিক দিয়া দেখিতে চাই না। প্রেমিক ঠিকটি কেমন করিয়া অমুভব করিতেছে ভাহা তো আমার জানিবার বিষয় নহে। সেই অমুভূতির অস্তরে অস্তরে যে সংগীতটি বাজিতেছে তাহাই আমরা গানে জানিতে চাই।

বাহিরের প্রকাশের সঙ্গে এই অস্তরের প্রকাশ একেবারে ভিন্ন-জাতীয়। কারণ, বাহিরের দিকে যাহা আবেগ, অস্তরের দিকে তাহাই সৌন্দর্য। ঈথরের স্পন্দন ও আলোকের প্রকাশ যেমন স্বভন্ত, ইহাও তেমনি স্বভন্ত।

আমরা অশ্রুবর্ষণ করিয়া কাঁদি ও হাস্ত করিয়া আনন্দ প্রকাশ করি, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু, ছংখের গানে গায়ক যদি সেই অশ্রুপাতের ও সুখের গানে হাস্তধ্বনির সহায়তা গ্রহণ করে, তবে তাহাতে সংগীতের সরস্বতীর অবমাননা করা হয় সন্দেহ নাই । বস্তুত, যেখানে অশ্রুর ভিতরকার অশ্রুটি ঝরিয়া পড়ে না এবং হাস্তের ভিতরকার হাস্তটি ধ্বনিয়া উঠে না, সেইখানেই সংগীতের প্রভাব। সেইখানে মামুষের হাসিকান্নার ভিতর দিয়া এমন একটা অসীমের মধ্যে চেতনা পরিব্যাপ্ত হয় যেখানে আমাদের স্ব্রুহুংখের সুরে সমস্ত গাছপালা-নদীনির্করের বাণী ব্যক্ত হইয়া উঠে এবং আমাদের হৃদয়ের তরঙ্গকে বিশ্বহৃদয়সমুদ্রেরই দীলা বলিয়া বৃথিতে পারি।

কিন্তু, স্থরে ও কণ্ঠে জোর দিয়া, ঝোঁক দিয়া হৃদয়াবেগের নকল করিতে গেলে সংগীতের সেই গভীরতাকে বাধা দেওয়া হয়। সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার মতো সংগীতের নিজের একটা ওঠানামা আছে, কিন্তু সে তাহার নিজেরই জিনিস; কবিতার ছন্দের মতো সে তাহার সৌন্দর্যনৃত্যের পাদবিক্ষেপ; তাহা আমাদের হৃদয়াবেগের পুতুলনাচের খেলা নহে।

অভিনয়-জিনিসটা যদিও মোটের উপর অক্যান্স কলাবিভার চেয়ে নকলের দিকে বেশি ঝোঁক দেয়, তবু তাহা একেবারে হরবোলার কাশু নহে। তাহাও স্বাভাবিকের পর্দা ফাঁক করিয়া তাহার ভিতর দিকের লীলা দেখাইবার ভার লইয়াছে। স্বাভাবিকের

## অন্তর বাহির

দিকে বেশি ঝোঁক দিতে গেলেই সেই ভিতরের দিকটাকে আছ্রাকরিয়া দেওয়া হয়। রক্তমঞ্চে প্রায়ই দেখা যায়, মায়ুষের হৃদয়া-বেগকে অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইবার জন্ম অভিনেতারা কণ্ঠমরে ও অক্তকে জবরদন্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, যে ব্যক্তি সত্যকে প্রকাশ না করিয়া সত্যকে নকল করিতে চায় সে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার মতো বাড়াইয়া বলে। সংযম আশ্রয় করিতে তাহার সাহস হয় না। আমাদের দেশের রক্তমঞ্চে প্রত্যান্ত গলদ্ঘর্ম ব্যায়াম দেখা যায়। কিন্তু, এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছিলাম বিলাতে। সেখানে বিখ্যাত অভিনেতা আভিত্রের প্রাম্লটে ও ব্রাইড অফ লামার্মুর দেখিতে গিয়াছিলাম। আর্লিঙের প্রচণ্ড অভিনয় দেখিয়া আমি হতবৃদ্ধি হইয়া গেলাম। এরপ অসংযত আভিশয়ে অভিনেতব্য বিষয়ের ক্ষছতা একেবারে নই করিয়া ফেলে; তাহাতে কেবল বাহিরের দিকেই দোলা দেয়, গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিবার এমন বাধা তো আমি আর কখনো দেখি নাই।

আর্ট্-জিনিস্টাতে সংযমের প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশি।
কারণ, সংযমই অস্তরলোকে প্রবেশের সিংহ্ছার। মানবজীবনের
সাধনাতেও যাঁহারা আধ্যাত্মিক সত্যকে উপলব্ধি করিতে চান
তাঁহারাও বাহ্য উপকরণকে সংক্ষিপ্ত করিয়া সংযমকে আশ্রায়
করেন। এইজন্ম আত্মার সাধনায় এমন একটি অস্তুত কথা বলা
হইয়াছে: ত্যক্তেন ভূঞ্জীথাঃ— ত্যাগের ছারা ভোগ করিবে।
আর্টেরও চরম সাধনা ভূমার সাধনা। এইজন্ম প্রবল আ্বাতের
ছারা হাদয়কে মাদকভার দোলা দেওয়া আর্টের সত্য ব্যবসায়
নহে। সংযমের ছারা তাহা আমাদিগকে অস্তরের গভীরতার মধ্যে
লইয়া যাইবে, এই তাহার সত্য লক্ষ্য। যাহা চোখে দেখিতেছি

## शायत मक्त

ভাহাকেই নকল করিবে না, কিম্বা তাহারই উপর খুব যোটা তুলির দাগা বুলাইয়া তাহাকেই অতিশয় করিয়া তুলিরা আমাদিগকে ছেলে-ভুলাইবে না।

এই প্রবলতার ঝোঁক দিয়া আমাদের মনকে কেবলই ধাকা মারিবার চেষ্টা য়ুরোপীয় আর্টের ক্ষেত্রে সাধারণত দেখিতে পাওয়া যায়। মোটের উপর য়ুরোপ বাস্তবকে ঠিক বাস্তবের মতো করিয়া দেখিতে চায়। এইজুঁল্য যেখানে ভক্তির ছবি আঁকা দেখি সেখানে দেখিতে পাই, হাত-তুখানি জ্বোড় করিয়া মাথা আকাশে তুলিয়া চোখের তারা ছটি উল্টাইয়া ভক্তির বাহ্য ভঙ্গিমা নিরতিশয় পরিক্ষৃট করিয়া আঁকা। আমাদের দেশে যে-সকল ছাত্র বিলাতি আর্টের নকল করিতে যায় তাহারা এইপ্রকার ভঙ্গিমার পন্থায় ছুটিয়াছে। তাহারা মনে করে, বাস্তবের উপর জ্বোরের সঙ্গে ঝোঁক দিলেই যেন আর্টের কাজ স্থসিদ্ধ হয়। এইজ্বল্য নারদকে আঁকিতে গেলে তাহারা যাত্রার দলের নারদকে আঁকিয়া বসে—কারণ, ধ্যানের দৃষ্টিতে দেখা তো তাহাদের সাধনা নহে; যাত্রার দলে ছাড়া আর তো কোথাও তাহারা নারদকে দেখে নাই।

আমাদের দেশে বৌদ্ধর্গে একদা গ্রীক শিল্পীরা তাপস বৃদ্ধের
মূর্তি গড়িয়াছিল। তাহা উপবাসজীর্ণ কৃশ শরীরের যথাযথ
প্রতিরূপ; তাহাতে পাঁজরের প্রত্যেক হাড়টির হিসাব গণিয়া
পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় শিল্পীও তাপস বৃদ্ধের মূর্তি গড়িয়াছিল,
কিন্তু তাহাতে উপবাসের বাস্তব ইতিহাস নাই। তাপসের আন্তর
মূর্তির মধ্যে হাড়গোড়ের হিসাব নাই; তাহা ডাক্তারের সার্টিকিকেট লইবার জন্ম নহে। তাহা বাস্তবকে কিছুমাত্র আমল দেয়
নাই বলিয়াই সভ্যকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে। ব্যবসায়ী
আর্টিন্ট বাস্তবের সাক্ষী, আর গুণী আর্টিন্ট সভ্যের সাক্ষী।

### অন্তর বাহির

বাস্তবকে চোখ দিয়া দেখি, আর সত্যকে মন দিয়া ছাড়া দেখিবার জো নাই। মন দিয়া দেখিতে গেলেই চোখের সামগ্রীর দৌরাস্ম্যকে ধর্ব করিতেই হইবে; বাহিরের রূপটাকে সাহসের সঙ্গে বলিতেই হইবে, 'তুমি চরম নও, তুমি পরম নও, তুমি লক্ষ্য নও, তুমি সামাস্য উপলক্ষ্যমাত্র।'

আরব-সমূক্ত ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

### খেলা ও কাজ

ভূমধ্যসাগরের প্রথম ঘাট পোর্ট্-সৈয়দ। এইখান হইতে আমাদিগকে য়ুরোপের পারে পাড়ি দিতে হইবে। সন্ধ্যার সময় আমরা বন্দরে পৌছিলাম। শহরের বাতায়নগুলিতে তখন আলো জ্বলিয়াছে। আরোহীদিগকে ডাঙায় পৌছাইয়া দিবার জন্ম ছোটো ছোটো নৌকা এবং মোটর-বোট ঝাঁকে ঝাঁকে চারি দিকে আসিয়া আমাদের জাহাজ ঘিরিয়াছে। পোর্ট্-সৈয়দের দোকান-বাজার ঘুরিবার জন্ম অনেকেই সেখানে নামিলেন। আমি সেই ভিড়ের মধ্যে নামিলাম না। জাহাজের রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। অন্ধকার সমুদ্র এবং অন্ধকার আকাশ— ছইয়ের সংগমন্থলে অল্প একটুখানি জায়গায় মানুষ আপনার আলো কয়টি জ্বালাইয়া রাত্রিকে একেবারে অস্বীকার করিয়া বসিয়াছে।

পোর্ট্-সৈয়দে অনেকগুলি নৃতন আরোহী উঠিবার কথা।
পুরাতনের দল এই সংবাদে বিশেষ ক্ষুত্র হইয়া উঠিয়াছে। আরসমস্ত নৃতনকে মান্নুষ খুঁজিয়া বাহির করে, কিন্তু নৃতন মান্নুষ! এমন
উদ্বেগের বিষয় আর-কিছুই নাই। সে কাছে আসিলে তাহার
সঙ্গে ভিতরে বাহিরে বোঝাপড়া করিয়া লইতেই হইবে। সে তো
কেবলমাত্র কৌতৃহলের বিষয় নহে। তাহার মন লইয়া সে অফ্যের
মনকে ঠেলাঠেলি করে। মান্নুষের ভিড়ের মতো এমন ভিড় আর
নাই।

পোর্ট-সৈয়দে যাহারা জাহাজে চড়িল তাহারা প্রায় সকলেই ফরাসি। আমাদের ডেক এখন মান্তবে মান্তবে ভরিয়া গিয়াছে। এখন পরস্পরের দেহতরী বাঁচাইয়া চলিতে হইলে রীতিমত মাঝিগিরির প্রয়োজন হয়।

### খেলা ও কাজ

সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত ডেকের উপর য়ুরোপীয় লরনারীদের প্রতিদিনের কাল্যাপন আমি আরো কয়েকবার দেখিয়াছি, এবারও দেখিতেছি। প্রথমটাই চোখে পড়ে, ইহারা সর্বদাই চঞ্চল হইয়া আছে। এতটা চাঞ্চল্য আমাদের অভ্যন্ত নহে। আমাদের গরম দেশে আমরা কোনোমতে ঠাণ্ডা থাকিতে চাই— চোখের সামনে অভ্য কেহ অন্থিরতা প্রকাশ করিলেও আমাদের গরম বোধ হয়। 'চুপ করো, দ্বির থাকো, মিছামিছি কান্ধ বাড়াইয়ো না' —ইহাই আমাদের সমস্ত দেশের অনুশাসন। আর, ইহারা কেবলই বলে, 'একটা-কিছু করা যাক্।' এইজ্লভ্য ইহারা ছেলে বুড়া সকলে মিলিয়া কেবলই দাপাদাপি করিতেছে। হাসি গল্প খেলা আমোদের বিরাম নাই, অবসান নাই।

অভ্যাসের বাধা সরাইয়া দিয়া আমি যখন এই দৃশ্য দেখি আমার মনে হয়, আমি যেন বাহ্য প্রকৃতির একটা লীলা দেখিতেছি। যেন ঝরনা ঝরিতেছে, যেন নদী চলিতেছে, যেন গাছপালা বাতাসে মাতামাতি করিতেছে। আপনার সমস্ত প্রয়োজন সারিয়াও প্রাণের বেগ আপনাকে নিঃশেষ করিতে পারিতেছে না; তখন সে আপনার সেই উদ্বৃত্ত প্রাচুর্যের দ্বারা আপনাকেই আপনি প্রকাশ করিতেছে।

আমরা যখন ছোটো ছেলেকে কোথাও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই, তখন কিছু খেলনার আয়োজন রাখি; নহিলে তাহাকে শাস্ত রাখা শক্ত হয়। কেননা, তাহার প্রাণের স্রোত তাহার প্রয়োজনের সীমাকে ছাপাইয়া চলিয়াছে। সেই উচ্ছলিত প্রাণের বেগ আপনার লীলার উপকরণ না পাইলে অধীর হইয়া উঠে। এইজক্সই ছেলেদের বিনা কারণে ছুটাছুটি করিতে হয়, তাহারা যে চেঁচামেচি করে তাহার কোনো অর্থই নাই এবং তাহাদের খেলা দেখিলে বিজ্ঞ

ব্যক্তির হাসি আসে এবং কাহারে। কাহারে। বিরক্তি বোধ হয় । কিন্তু, ভাহাদের এই খেলার উৎপাত আমাদের পক্ষে যত বড়ে। উপদ্রব হউক, খেলা বন্ধ করিলে উপদ্রব আরো গুরুতর হইয়া উঠে। সন্দেহ নাই।

এই-যে য়ুরোপীয় যাত্রীরা জাহাজে চড়িয়াছে, ইহাদের জন্মও কতরকম খেলার আয়োজন রাখিতে হইয়াছে তাহার আর সংখ্যা নাই। আমাদের যদি জাহাজ থাকিত তাহা হইলে তাস পাশা প্রভৃতি অত্যন্ত ঠাণ্ডা খেলা ছাড়া এ-সমস্ত দৌড়ধাপের খেলার ব্যবস্থা করার দিকে আমরা দৃকপাতমাত্র করিতাম না। বিশেষত কয়দিনের জন্ম পথ চলার মুখে এ-সমস্ত অনাবশ্যক বোঝা নিশ্চয়ই বর্জন করিতাম এবং কেহ তাহাতে কিছু মনেও করিত না।

কিন্তু, য়ুরোপীয় যাত্রীদিগকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্ম খেলা চাই।
তাহাদের প্রাণের বেগের মধ্যে প্রাত্যহিক ব্যবহারের অতিরিক্ত মস্ত একটা পরিশিষ্ট ভাগ আছে, তাহাকে চুপ করিয়া বসাইয়া রাখিবে কে! তাহাকে নিয়ত ব্যাপৃত রাখা চাই। এইজন্ম খেলনার পর খেলনা জোগাইতে হয় এবং খেলার পর খেলা সৃষ্টি করিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখার প্রয়োজন।

তাই দেখি, ইহারা ছেলেবুড়ো কেবলই ছট্ফট্ এবং মাতামাতি করিতেছে। সেটা আমাদের পক্ষে একেবারেই অনাবশুক বলিয়া প্রথমটা কেমন অন্তুত ঠেকে। মনে ভাবি, বয়স্ক লোকের পক্ষে এসমস্ত ছেলেমান্থবি নিরর্থক অসংযমের পরিচয়মাত্র। ছেলেদের খেলার বয়স বলিয়াই খেলা তাহাদিগকে শোভা পায়; কাজের বয়সে এতটা খেলার উৎসাহ অত্যন্ত অসংগত।

কিন্তু, যখন নিশ্চয় ব্ঝিতে পারি, য়ুরোপীয়ের পক্ষে এই চাঞ্চল্য এবং খেলার উল্লম নিতাস্তই স্বভাবসংগত তখন ইহার একটি

### খেলা ও কাজ

শোভনতা দেখিতে পাই। ইহা যেন বসস্তকালের অনাবশুক প্রাচুর্যের মতো। যত ফল ধরিবে তাহার চেয়ে অনেক বেশি মুকুল ধরিয়াছে। কিন্তু, এই অনাবশুক ঐশ্বর্য না থাকিলে আবশুকে পদে পদে কুপণতা ঘটিত।

ইহাদের খেলার মধ্যে কিছুমাত্র লজ্জার বিষয় নাই। কেননা, এই খেলা অলসের কালযাপন নহে— কেননা, আমরা দেখিয়াছি, ইহাদের প্রাণের শক্তি কেবলমাত্র খেলা করে না। কর্মক্ষেত্রে এই শক্তির নিরলস উভ্যম, ইহার অপ্রতিহত প্রভাব। কী আশ্চর্য ক্ষমতার সঙ্গে ইহারা সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া বিপুল কর্মজাল বিস্তার করিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাহার পশ্চাতে শরীর ও মনের কী অপরিমিত অধ্যবসায় নিযুক্ত। সেখানে কোথাও কিছুমাত্র জড়ত্ব নাই, শৈথিল্য নাই; সতর্কতা সর্বদা জাগ্রত; সুযোগের তিলমাত্র অপব্যয় দেখা যায় না।

যে শক্তি কর্মের উদ্যোগে আপনাকে সর্বদা প্রবাহিত করিতেছে।
সেই শক্তিই খেলার চাঞ্চল্যে আপনাকে তরঙ্গিত করিতেছে।
শক্তির এই প্রাচুর্যকে বিজ্ঞের মতো অবজ্ঞা করিতে পারি না।
ইহাই মানুষের ঐশ্বর্যকে নব নব সৃষ্টির মধ্যে বিস্তার করিয়া
চলিয়াছে। ইহা নিজেকে দিকে দিকে অনায়াসে অজস্র ত্যাগ
করিতেছে, সেইজ্ম্মই নিজেকে বহুগুণে ফিরিয়া পাইতেছে। ইহাই
সাম্রাজ্যে বাণিজ্যে বিজ্ঞানে সাহিত্যে কোথাও কোনো সীমা
মানিতেছে না— তুর্লভের রুদ্ধ দ্বারে অহোরাত্র প্রবল বেগে আঘাত
করিতেছে।

এই-যে উন্নত শক্তি, যাহার এক দিকে ক্রীড়া ও অফ্র দিকে কর্ম, ইহাই যথার্থ স্থুন্দর। রমণীর মধ্যে যেখানে আমরা লক্ষীর প্রকাশ দেখিতে পাই সেখানে আমরা এক দিকে দেখি সাজসজ্জা

#### পথের সঞ্জ

লীলামাধুর্য, আর-এক দিকে দেখি অক্লান্ত কর্মপরতা ও সেবানৈপুণ্য। এই উভয়ের বিচ্ছেদই কুঞ্জী। বস্তুত, শক্তিই সোন্দর্যরূপে আপনাকে প্রকাশ করে, আর শক্তিহীনতাই শৈথিলা ও অব্যবস্থার মধ্য দিয়া কেবলই কদর্যতার পঙ্কের মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করে। কদর্যতাই মান্তবের শক্তির পরাভব; এইখানেই অস্বাস্থ্য, দারিজ্ঞা, অন্ধসংস্কার; এইখানেই মান্তব বলে, 'আমি হাল ছাড়িয়া দিলাম, এখন অদৃষ্টে যাহা করে!' এইখানেই পরস্পরে কেবল বিচ্ছেদ ঘটে, আরক্ষ কর্ম শেষ হয় না, এবং যাহাই গড়িয়া তুলিতে চাই তাহাই বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। শক্তিহীনতাই যথার্থ ঞীহীনতা।

আমি জাহাজের ডেকের উপরে ইহাদের প্রচুর আমোদআহলাদের মধ্যেও ইহাই দেখিতে পাই। ইহাদের সমস্ত খেলাধূলার ভিতরে ভিতরে স্বভাবতই একটি বিধান দেখা দেয়। এইজন্ত
ইহাদের আমোদ-প্রমোদও কোনোমতে বিশৃষ্থল হইয়া উঠে না।
যথাসময়ে যথাবিহিত ভদ্রবেশ প্রত্যেককেই পরিয়া আসিতে হয়।
পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের ভিতরে ভিতরে নিয়ম প্রছয়্ম
আছে; সেই নিয়মের সীমা লঙ্খন করিবার জো নাই। বিধানের
উপরে নির্ভর করিয়া থাকে বলিয়াই ইহাদের আমোদ-আহলাদ
এমন উচ্ছুসিত প্রবল বেগে বিপত্তি বাঁচাইয়া প্রবাহিত হইতে
পারে।

এই ডেকের উপরে আর কেহ নহে, কেবল আমাদের দেশের লোকে মিলিত হইয়াছে, সে দৃষ্ঠ আমি মনে মনে কল্পনা না করিয়া থাকিতে পারি না। প্রথমেই দেখা যাইত, কোনো একই ব্যবস্থা ছইজনের মধ্যে থাটিত না। আমাদের অভ্যাস ও আচরণ পরস্পরের সঙ্গে আপনার মিল করিতে জানে না। য়ুরোপীয়দের মধ্যে একটা জায়গা আছে যেখানে ইহারা স্বতন্ত্র, আর-একটা

### ৰেলা ও কাজ

জায়গা আছে যেখানে ইহারা সকলের। যেখানে ইহারা স্বত**ন্ত** সে জায়গাটা ইহাদের প্রাইভেট। সেখানটা প্রচ্ছন্ন। সেখানে সকলের অবারিত অধিকার নাই এবং সেই অন্ধিকারকে जकरल है जहरक है मानिया हरन। रमशान **छाहा**ता निस्कृत है छहा ও অভ্যাস অনুসারে আপনার ব্যক্তিগত জীবন বহন করে। কিন্তু, যখনই সেখান হইতে তাহারা বাহির হইয়া আসে তখনই সকলের বিধানের মধ্যে ধুরা দেয়— সে জায়গায় কোনো-মতেই তাহারা আপনার প্রাইভেট্কে টানিয়া আনে না। এই ত্বই বিভাগ সুস্পষ্ট থাকাতেই পরস্পর মেলামেশা ইহাদের পক্ষে এত সহজ ও সুশৃঙ্খল। আমাদের মধ্যে এই বিভাগ নাই বলিয়া সমস্ত এলোমেলো হইয়া যায়, কেহ কোনোখানে সীমা মানিতে চায় না। আমরা এই ডেক পাইলে নিজের প্রয়োজন-মত চলিতাম। পোঁটলা-পুঁটলি যেখানে সেখানে ছড়াইয়া রাখিতাম। কেহ বা দাঁতন করিতাম, কেহ বা যেখানে খুশি বিছানা পাতিয়া পথ রোধ করিয়া নিজা দিতাম, কেহ বা হুঁকার জল ফিরাইতাম ও কলিকাটা উপুড় করিয়া ছাই ও পোড়া তামাক যেখানে হোক একটা জায়গায় ঢালিয়া দিতাম, কেহ বা চাকরকে দিয়া শরীর দলাইয়া সশব্দে তেল নাখিতে থাকিতাম। ঘটিবাটি জ্বিনিসপত্র কোথায় কী পড়িয়া থাকিত তাহার ঠিকানা পাওয়া যাইত না, এবং ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির অন্ত থাকিত না। ইহার মধ্যে যদি কেহ নিয়ম ও শৃত্বলা আনিতে চেষ্টামাত্র করিত তাহা হইলে অত্যন্ত অপমান বোধ করিতাম এবং মহা রাগারাগির পালা পড়িয়া যাইত। তাহার পরে অন্ত লোকের যে লেখাপড়া কাঙ্ককর্ম থাকিতে পারে, কিম্বা মাঝে মাঝে সে তাহার অবসর ইচ্ছা করিতে পারে,

সে সম্বন্ধে কাহারো চিস্তামাত্র থাকিত না; হঠাৎ দেখা যাইত, যে বইটা পড়িতেছিলাম সেটা আর-একজন টানিয়া লইয়া পড়িতেছে; আমার দ্রবীনটা পাঁচজনের হাতে হাতে ফিরিতেছে, সেটা আমার হাতে ফিরাইয়া দিবার কোনো তাগিদ নাই; আনায়াসেই আমার টেবিলের উপর হইতে আমার খাতাটা লইয়া কেহ টানিয়া দেখিতেছে, বিনা আহ্বানে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গল্প জুড়িয়া দ্বিতেছে, এবং রসিক ব্যক্তি সময় অসময় বিচার না করিয়া উচ্চৈংম্বরে গান গাহিতেছে— কণ্ঠেম্বরমাধুর্যের অভাব থাকিলেও কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করিতেছে না। যেখানে যেটা পড়িত সেখানে সেটা পড়িয়াই থাকিত। যদি ফল খাইতাম তবে তাহার খোসা ও বিচি ডেকের উপরেই ছড়ানো থাকিত, এবং ঘটিবাটি চাদর মোজা গলাবন্দ হাজার বার করিয়া খোঁজাখুঁজি করিতে করিতেই দিন কাটিয়া যাইত।

ইহাতে যে কেবল পরস্পারের অসুবিধা ঘটিত তাহা নহে, সুখ
খাস্থ্য ও সৌন্দর্য চারি দিক হইতে অস্তর্ধান করিত। ইহাতে
আমোদ-আফ্লাদও অব্যাহত হইত না এবং কাজকর্মের তো
কথাই নাই। যে শক্তি কর্মের মধ্যে নিয়মকে মানিয়া সফল
হয় সেই শক্তিই আমোদ-আফ্লাদের মধ্যেও নিয়মকে রক্ষা
করিয়া তাহাকে সরস ও স্থলর করিয়া তোলে। যোদ্ধা যেমন
খভাবতই আপনার তলোয়ারকে ভালোবাসিয়া ধারণ করে
শক্তিমান তেমনি খভাবতই নিয়মকে আন্তরিক প্রীতির সহিত
রক্ষা করে। কারণ, ইহাই তাহার অস্ত্র; শক্তি যদি নিয়মকে
না মানে তবে আপনাকেই ব্যর্থ করে।

শক্তি এই-যে নিয়মকে মানে সে কেবল নিয়মকে মানিবার জন্ম নহে, আপনাকেই মানিবার জন্ম। আর শক্তিহীনতা যখন.

### খেলা ও কাজ

নিয়মকে মানে তখন সে নিয়মকেই মানে; তখন সে ভয়ে হোক লোভে হোক, বা কেবলমাত্র চিরাভ্যাসের জড়ছ-বশত হোক, নিয়মকে নতজান্থ হইয়া শিরোধার্য করিয়া লয়। কিন্তু, যেখানে সে বাধ্য নয়, যেখানে কেবল নিজের খাতিরেই নিয়ম স্বীকার করিতে হয়, তুর্বলতা সেইখানেই নিয়মকে কাঁকি দিয়া নিজেকে কাঁকি দেয়। সেখানেই তাহার সমস্ত কুঞী ও যদৃচ্ছাকৃত।

যে দেশে মানুষকে বাহিরের শাসন চালনা করিয়া আসিয়াছে. যেখানেই মামুষের স্বাধীন শক্তিকে মামুষ শ্রদ্ধা করে নাই এবং রাজা গুরু ও শাস্ত্র বিনা যুক্তিতে মানুষকে তাহার হিত-সাধনে বলপুর্বক প্রবুত্ত করিয়াছে, সেখানেই মানুষ আত্মশক্তির আনন্দে নিয়মপালনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। মান্তুযকে বাঁধিয়া কাজ করানো একবার অভ্যাস করাইলেই, বাঁধন কাটিয়া আর তাহার কাছে কাব্ধ পাওয়া যায় না। এইজন্ম যেখানে আমরা নিয়ম মানি সেখানে দাসের মতো मानि, राथात मानि ना मिथात नारमत मर्लाट काँकि निहे। সেইজন্ম যখন আমাদের সমাজের শাসন ছিল তখন জলাশয়ে জল, চতুষ্পাঠীতে শিক্ষা, পান্থশালায় আশ্রয় সহজে মিলিত। যখন সামাজিক বাহ্যশাসন শিথিল হইয়াছে তখন আমাদের রাস্তা নাই, ঘাট নাই, জলাশয়ে জল নাই- সাধারণের অভাব দূর ও লোকের হিতসাধন করিবার কোনো স্বাভাবিক শক্তি কোথাও উদবোধিত হইয়া কাজ করিতেছে না। হয় আমরা দৈবকে নিন্দা করিতেছি নয় সরকার-বাহাত্বরের মুখ চাহিয়া আছি।

কিন্তু, এ-সকল বিষয়ে কোন্টা যে কার্য এবং কোন্টা কারণ ভাহা ঠাহর করিয়া বলা শক্ত। যাহারা বাহিরের নিয়মকে

### লগুনে

সমুদ্রের পালা শেষ হইল। শেষ ছই দিন প্রবল বেগে বাতাস উঠিল; তাহাতে সমুদ্রের আন্দোলনের সমতালে আমাদের আভ্যন্তরিক আলোড়ন চলিতে লাগিল। আমি ভাবিয়া দেখিলাম, ইহাতে সমুদ্রের অপরাধ নাই, কাপ্তেনেরই দোষ। যেদিন পৌছিবার কথা ছিল তাহার ছই দিন পরে পৌছিয়াছি। বরুণদেব নিশ্চয়ই এই ছর্বলান্তঃকরণ যাত্রীটির জন্য ঠিকমত হিসাব করিয়া ঝড়-বাতাসের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন— কিন্তু, মান্তবের হিসাব ঠিক রহিল না।

মার্সেল্স্ হইতে এক দৌড়ে পারিসে আসিয়া এক দিনের মতো হাঁপ ছাড়িলাম। শরীর হইতে সমুদ্রের নিমক সাফ করিয়া ফেলিয়া ডাঙার হাতে আত্মসমর্পণ করিলাম। স্নানাহারের পর একটা মোটর-গাড়িতে চড়িয়া পারিসের রাস্তায় রাস্তায় একবার হুছু করিয়া ঘুরিয়া আসিলাম।

বাহির হইতে দেখিলে মনে হয়, পারিস সমস্ত য়ুরোপের খেলাঘর। এখানে রক্ষশালার প্রদীপ আর নেবে না। চারি দিকে আমোদ-আফ্রাদের বিরাট আয়োজন। মান্ত্র্যকে খুশি করিবার জন্ম স্থলরী পারিস-নগরীর কতই সাজসজ্জা। এই কথাই কেবল মনে হয়, মান্ত্র্যকে খুশি করাটা সহজে সারিবার কোনো চেষ্টা নাই।

যখন পৃথিবীতে রাজাদের একাধিপত্যের দিন ছিল তখন প্রমোদের চূড়ান্ত ছিল কেবল রাজারই ঘরে। এখন সমস্ত মামুষ রাজা। এই সমগ্র মামুষের বিলাসভবনটি কী প্রকাণ্ড ব্যাপার! ইহার জন্ম কত দাস যে অহোরাত্র খাটিয়া মরিতেছে তাহার সীমা নাই। ইহার জন্ম প্রত্যহ কত জাহাজ, কত রেলগাড়ি বোঝাই করিয়া পৃথিবীর কত তুর্গম দেশ হইতে উপকরণ আসিতেছে, তাহার ঠিকানা কে রাখে।

এই মানুষ-রাজার আমোদ এমন প্রকাণ্ড, এমন বিচিত্র হইয়া
উঠিয়াছে যে, ইহাকে অলস বিলাসীর প্রমোদের সঙ্গে তুলনা
করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ইহা প্রবল চিত্তের প্রবল আমোদ, যে
সহজে সপ্তপ্ত হইতে চায় না তাহাকে খুশি করিবার ছঃসাধ্য
সাধন। বহু লোক ভোগ করিতে করিতে এবং বহু লোক ভোগ
জোগাইতে জোগাইতে এই প্রমোদ-পারাবারের মধ্যে তলাইয়া
মরিতেছে, কিন্তু তব্ও মোটের উপরে ইহার ভিতর হইতে মানুষের
যে একটা বিজয়ী শক্তির মূর্তি দেখা যাইতেছে তাহাকে অবজ্ঞা
করিতে পারি না।

রবিবারের দিন ক্যালে হইতে সমুদ্রে পাড়ি দিয়া ডোভারে পৌছিলাম। সেখানে ইংরেজ যাত্রীর সঙ্গে যখন রেলগাড়িতে চড়িয়া বসিলাম তখন মনের মধ্যে ভারি একটি আরাম বোধ হইল। মনে হইল, আত্মীয়দের মধ্যে আসিয়াছি। ইংরেজের যে ভাষা জানি। মানুষের ভাষা যে আলোর মতো। এই ভাষা যত দূর ছড়ায় তত দূর মানুষের হৃদয় আপনি আপনাকে প্রকাশ করিয়া চলে। ইংরেজের ভাষা যখনই পাইয়াছি তখনই ইংরেজের মন পাইয়াছি। যাহা জানা যায় তাহাতেই আনন্দ। ফ্রান্সে আমার পক্ষে কেবল চোখের জানা ছিল, কিন্তু হৃদয়ের জানা হইতে বঞ্চিত ছিলাম— সেইজেলই আনন্দের ব্যাঘাত হইতেছিল। ডোভারে পা দিতেই আমার মনে হইল, সেই ব্যাঘাত আমার কাটিয়া গেল; যেখানে দাঁড়াইলাম সেখানে কেবল যে মাটির উপর দাঁড়াইলাম তাহা নহে, মানুষের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

### প্ৰের সঞ্য

অনেক কাল পরে লগুনে আসিলাম। তখনো লগুনের রাস্তায় যথেষ্ট ভিড় দেখিয়াছি, কিন্তু এখন মোটর-গাড়ির একটা নৃতন উপসর্গ জুটিয়াছে। তাহাতে শহরের ব্যস্ততা আরো প্রবলভাবে মূর্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। মোটর-রথ, মোটর-বিশ্বস্থহ ( অন্নিবাস ),. মোটর-মালগাড়ি লগুনের নাডীতে নাড়ীতে শতধারায় ছুটিয়া চলিতেছে। আমি ভাবি, লগুনের সমস্ত রাস্তার ভিতর দিয়া। কেবলমাত্র এই চলিবার বেগ পরিমাণে কী ভয়ানক প্রকাণ্ড! বে মনের বেগের ইহা বাহ্যমূর্তি তাহাই বা কী ভীষণ! দেশকালকে লইয়া কী প্রচণ্ড বলে ইহারা টানাটানি করিতেছে। পথ দিয়া পদাতিক বাহারা চলিতেছে প্রতিদিন তাহাদের সতর্কতা তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। মন অহ্য যে-কোনো ভাবনাই ভাবুক-না কেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের এই বিচিত্র গতিবিধির সঙ্গে তাহাকে প্রতিনিয়ত আপস করিয়া চলিতে হইবে। হিসাবের ভুল হইলেই বিপদ্ম হিংস্র পশুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রয়াসে হরিণের সতর্কতারত্তি যেমন প্রথর হইয়া উঠিয়াছে, চারি দিকে ব্যস্তভার তাড়া খাইয়া খাইয়া এখানকার মামুষের সাবধানতা তেমনি অসামান্ত তীক্ষতা লাভ করিতেছে। ক্রত দেখা, ক্রত শোনা ও ক্রত চিস্তা করিয়া কর্তব্য স্থির করিবার শক্তি কেবলই বাড়িয়া উঠিতেছে। দেখিতে শুনিতে ও ভাবিতে যাহার সময় লাগে সেই এখানে হঠিয়া যাইবে 🏐

ক্রমে বন্ধুদের সঙ্গৈ দেখাসাক্ষাৎ ঘটিতেছে। যে যত্ন ও প্রীতি পাইতেছি তাহা বিদেশীর হাত হইতে পাইতেছি বলিয়া আমার কাছে দিগুণ মূল্যবান হইয়া উঠিতেছে; মামুষ যে মামুষের কত নিকটের তাহা দ্রখের মধ্য দিয়াই নিবিড়তর করিয়া অমুভক করা যায়।

ইছিমধ্যে একদিন আমি 'নেশন' পত্রের মধ্যাক্রভোক্তে আছুত হইয়াহিলাম। নেশন এখানকার উদারপহীদের প্রধান সাপ্তাহিক পত্র। ইংলতে যে-সকল মহাত্মা স্বদেশ ও বিদেশ, স্বজাতি ও পরজাতিকে স্বার্থপরতার ঝুঁটা বাটখারায় মাপিয়া বিচার করেন না, অক্সায়কে বাঁহারা কোনো ছুতায় কোথাও আশ্রম্ম দিতে চান না, বাঁহারা সমস্ক মানবের অকৃত্রিম বন্ধু, নেশন তাঁহাদেরই বাণী। বহন করিবার জন্ত নিযুক্ত।

নেশন পত্রের সম্পাদক ও লেখকেরা সপ্তাহে এক দিন মধ্যাহ্ন-ভোজে একত্র হন। এখানে তাঁহারা আহার করিতে করিতে আলাপ করেন ও আহারাস্তে আগামী সপ্তাহের প্রবন্ধের বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, এরূপ প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রের লেখকেরা সকলেই পাণ্ডিত্যে ও দক্ষতায় অসামান্য ব্যক্তি। সেদিন ইহাদের আলোচনা-ভোজে স্থান পাইয়া আমি বড়োই আনন্দ লাভ করিয়াছি।

ইহাদের মধ্যে বসিয়া আমার বারম্বার কেবল এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে, ইহারা সকলেই জ্ঞানেন ইহাদের প্রত্যেকেরই একটি সত্যকার দায়িত্ব আছে। ইহারা কেবল বাক্য রচনা করিতেছেন না, ইহাদের প্রত্যেক প্রবন্ধ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতরীর হালটাকে ডাইনে বা বাঁয়ে কিছু-না-কিছু টান দিতেছেই। এমন অবস্থায় লেখক লেখার মধ্যে আপনার সমস্ত চিত্তকে প্রয়োগ না করিয়া থাকিতে পারেন না। আমাদের দেশে খবরের কাগজে তাহার কোনো প্রয়োজন নাই; আমরা লেখকের কাছে কোনো দায়িত্ব দাবি করি না, এই কারণে লেখকের শক্তি সম্পূর্ণ আলম্য ত্যাগ করে না ও ফাঁকি দিয়া কাজ সারিয়া দেয়। এইজন্ম আমাদের সম্পাদকেরা লেখকদের শিক্ষা ও সতর্কতার কোনে।

প্রয়োজন দেখেন না, যে-সে লোক যাহা-তাহা লেখেন এবং পাঠকেরা তাহা নির্বিচারে পড়িয়া যান। আমরা সত্যক্ষেত্রে চাষ করিতেছি না বলিয়াই আমাদের মঞ্জরীতে শস্ত-অংশ অতি সামাশ্য দেখা যায়— মনের খাছ পুরাপুরি জন্মিতেছে না।

আমাদের দেশে রাজনৈতিক ও অক্সান্ত বিষয়ে আলোচনা-সভা আমি দেখিয়াছি; তাহাতে কথার চেয়ে কঠের জোর কত বেশি! এখানে কিরপ প্রশাস্তভাবে এবং কিরপ প্রণিধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক চলিতে লাগিল। মতের অনৈক্যের দ্বারা বিষয়কে বাধা না দিয়া তাহাকে অগ্রসরই করিয়া দিল। অনেকে মিলিয়া কাজ করিবার অভ্যাস ইহাদের মধ্যে কত সহজ হইয়াছে তাহা এই ক্ষণকালের মধ্যে বৃঝিতে পারিলাম। ইহাদের কাজ গুরুতর অথচ কাজের প্রণালীর মধ্যে অনাবশ্যক সংঘর্ষ ও অপব্যয় লেশমাত্র নাই। ইহাদের রথ প্রকাণ্ড, তাহার গতিও ক্রত, কিন্তু তাহার চাকা অনায়াসে ঘোরে এবং কিছুমাত্র শব্দ করে না।

লগুনে আসিয়া একটা হোটেলে আশ্রয় লইলাম: মনে হইল. এখানকার লোকালয়ের দেউড়িতে আনাগোনার পথে আসিয়া বসিলাম। ভিতরে কী হইতেছে খবর পাই না— লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ও হয় না— কেবল দেখি, মানুষ যাইতেছে আর আসি-তেছে। এইটুকুই চোখে পড়ে মান্তবের ব্যস্ততার সীমা পরিসীমা নাই; এত অত্যম্ভ বেশি দরকার কিসের তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এই প্রচণ্ড ব্যস্ততার ধার্কাটা কোন্খানে গিয়া লাগিতেছে, তাহাতে ক্ষতি করিতেছে কি বৃদ্ধি করিতেছে, তাহার কোনো হিসাব কেহ রাখিতেছে কি না কিছুই জানি না। ঢং ঢং করিয়া ঘন্টা বাজে, আহারের স্থানে গিয়া দেখি— এক-একটা ছোটো টেবিল ঘেরিয়া ছই-তিনটি করিয়া স্ত্রীপুরুষ নিঃশব্দে আহার করিতেছে; পাত্র হাতে দীর্ঘকায় পরিবেশক গম্ভীরমূখে ক্রভপদে ক্ষিপ্রহস্তে পরিবেশন করিয়া চলিয়াছে: কেহ কেহ বা খাইতে খাইতে খবরের কাগজ পড়া সারিয়া লইতেছে; তাহার পরে ঘড়িটা খুলিয়া একবার তাকাইয়া টুপিটা মাথায় চাপিয়া দিয়া হনু হনু করিয়া চলিয়া যাইতেছে, ঘর শৃশ্য হইতেছে। কেবল আহারের সময় বারকয়েক কয়েকজন মানুষ একত্র হয়, তাহার পরে কে কোথায় যায় কেহ তাহার ঠিকানা রাখে না। আমার কোনো প্রয়োজন নাই; সকলের দেখাদেখি মিথ্যা এক-একবার ঘড়ি খুলিয়া দেখি, আবার ঘড়ি বন্ধ করিয়া পকেটে রাখি। যখন আহারেরও সময় নয়, নিজারও সময় নহে, তখন হোটেল যেন ডাঙায় বাঁধা নৌকার মতো— তখন যদি সেখানে থাকিতে হয় তবে কেন যে আছি তাহার কোনো কৈফিয়ত ভাবিয়া পাওয়া যায় না। যাহাদের বাসস্থান নাই, কেবল কর্মস্থানই

আছে, তাহাদেরই পক্ষে হোটেল মানায়। যাহারা আমার মতো
নিতাস্ত অনাবশুক লোক তাহাদের পক্ষে বাসের আয়োজনটা
এমনতরো পাইকারি রকমের হইলে পোষায় না। জানলা খুলিয়া
দেখি, জনস্রোত নানা দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। মনে মনে ভাবি,
ইহারা যেন কোন্ এক অদৃশ্য কারিগরের হাতৃড়ি। যে জিনিসটা
গড়িয়া উঠিতেছে সেটাও মোটের উপর অদৃশ্য; মস্ত একটা
ইতিহাসের কারখানা; লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ হাতৃড়ি ক্রত প্রবল বেগে লক্ষ্ণ লক্ষ্
জায়গায় আসিয়া পড়িতেছে। আমি সেই এঞ্জিনের বাহিরে
দাঁড়াইয়া চাহিয়া থাকি— ক্ষ্ণার স্তীমে চালিত সজীব হাতৃড়িগুলা
তুর্নিবার বেগে ছুটিতেছে, ইহাই দেখিতে পাই।

যাহারা বিদেশী, প্রথম এখানে আসিয়া এখানকার ইতিহাসবিধাতার এই অতি বিপুল মানুষ-কলের চেহারাটাই তাহাদের
চোখে পড়ে। কী দাহ, কী শব্দ, কী চাকার ঘূর্ণি! এই লগুন
শহরের সমস্ত গতি সমস্ত কর্মকে একবার চোখ বৃদ্ধিয়া ভাবিয়া
দেখিতে চেষ্টা করি— কী ভয়ংকর অধ্যবসায়! এই অবিশ্রাম বেগ
কোন্ লক্ষ্যের অভিমুখে আঘাত করিতেছে এবং কোন্ অব্যক্তকে
প্রকাশের অভিমুখে জাগাইয়া তুলিতেছে!

কিন্তু, মানুষকে কেবল এই যন্ত্রের দিক হইতে দেখিয়া তো দিন কাটে না। যেখানে সে মানুষ সেখানে তাহার পরিচয় না পাইলে কী করিতে আসিলাম! (কিন্তু, মানুষ যেখানে কল সেখানে দৃষ্টি পড়া যত সহজ, মানুষ যেখানে মানুষ সেখানে তত সহজ নহে। ভিতরকার মানুষ আপনি আসিয়া সেখানে ডাকিয়া না লইয়া গেলে প্রবেশ পাওয়া যায় না। কিন্তু, সে তো থিয়েটারের টিকিট কেনার মতো নহে; সে দাম দিয়া মেলে না, সে বিনামূল্যের জিনিস।)

আমার সৌভাগ্যক্রমে একটি স্থযোগ ঘটয়া গেল— আমি

একজন বন্ধর দেখা পাইলাম। বাগানের মধ্যে গোলাপ বেমন একটি বিশেষ জাভের ফুল, বন্ধু ভেমনি একটি বিশেষ জাভের মানুষ। এক-একটি লোক আছেন পৃথিবীতে তাঁহারা বন্ধু হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। মাতুষকে সঙ্গদান করিবার শক্তি তাঁহাদের অসামান্য এবং স্বাভাবিক। (আমরা সকলেই পৃথিবীতে কাহাকেও না কাহাকেও ভালোবাসি, কিন্তু ভালোবাসিলেও বন্ধু হইবার শক্তি আমাদের সকলের নাই। বন্ধু হইতে গেলে সঙ্গদান করিতে হয়। অক্সান্ত সকল দানের মতো এ দানেরও একটা তহবিল দরকার, কেবলমাত্র ইচ্ছাই যথেষ্ট নহে। রত্ন হইতে জ্যোতি যেমন সহজেই ঠিকরিয়া পডে তেমনি বিশেষ ক্ষমতাশালী মান্তুষের জীবন হইতে সঙ্গ আপনি বিচ্ছবিত হইতে থাকে। প্রীতিতে প্রসন্নতাতে সেবাতে গুভ-ইচ্ছাতে এবং করুণাপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টিতে জড়িত এই-যে সহজ সঙ্গ ইহার মতো ফুর্লভ সামগ্রী পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। কবি যেমন আপনার আনন্দকে ভাষায় প্রকাশ করেন, তেমনি যাঁহারা স্বভাববন্ধ তাঁহারা মানুষের মধ্যে আপন আনন্দকে প্রতিদিনের জীবনে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

আমি এখানে যে বন্ধৃটিকে পাইলাম তাঁহার মধ্যে এই আনন্দ পাওয়া এবং আনন্দ দেওয়ার অবারিত ক্ষমতা আছে। এইরূপ বন্ধৃষ্ধনে-ধনী লোককে লাভ করার স্থবিধা এই যে, একজনকে পাইলেই অনেককে পাওয়া যায়। কেননা, ইহাদের জীবনের সকলের চেয়ে প্রধান সঞ্চয় মনের মতো মানুষ -সঞ্চয়।

ইনি একজন স্থবিখ্যাত চিত্রকর; ইনি অল্পকাল পূর্বে অল্প দিনের জন্ম ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন। সেই অল্পকালের মধ্যে ইনি ভারতবর্ষের মর্মস্থানটি দেখিয়া লইয়াছেন। জ্ঞানয় দিয়া দেখা চোখে দেখারই মতো— ইছা বিশ্লেষণের ব্যাপার নহে, স্থতরাং ইহাতে

বেশি সময় লাগে না। ছদয়দৃষ্টি সম্বন্ধে কত জন্মান্ধ ভারতবর্ষে জীবন কাটাইয়া দিতেছে; তাহারা আমাদের দেশের সেই আলোকটিকেই দেখিল না যাহাকে দেখিলে আর সমস্তকেই অনায়াসে দেখা যায়। যাহাদের দেখিবার চোখ আছে তাহাদের অল্পকালের পরিচয় অন্ধের চিরজীবনের পরিচয়ের চেয়ে বেশি।

ভারতবর্ষে ইহার সঙ্গে আমার ক্ষণকালের জন্ম আলাপ হইয়াছিল। ইহার সন্থাদয়তা সর্বদাই এমন অবাধে প্রকাশ পায় যে তখনই আমার চিত্ত ইহার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। ইহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে পারিব এই লোভটি য়ুরোপে যাত্রার সময় আমাকে সকলের চেয়ে টানিয়াছিল।

ইহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিবামাত্র এক মুহূর্তে হোটেলের দেউড়ি পার হইয়া গেলাম— কেহ আর বাধা দিবার রহিল না। ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে যেখানে তামাসা ভালো করিয়া দেখা যায় না সেখানে বাপ যেমন ছোটো ছেলেকে নিজের কাঁধের উপর চড়িয়া বসিবার জায়গা করিয়া দেন, তেমনি লগুন শহর ছই-এক জায়গায় আপনার উচ্চ কাঁধের উপর কাঁকা জায়গা রাখিয়া দিয়াছে; তাহার যে-সব ছেলেরা ভিড়ের লোকের মাথা ছাড়াইয়া আরো দূরের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিতে চায় তাহাদের পক্ষে এই জায়গাগুলির বিশেষ প্রয়োজন আছে। লগুনের হ্যাম্প্রেড হীথ সেই জাতের একটি উচ্চ পাহাড়ে প্রান্তর; লগুন এইখানে আপনার হইতে আপনাকে যেন তুলিয়া ধরিয়াছে। এখানে শহরের পাষাণহৃদয়ের একটি প্রান্ত এখনো নবীন ও শ্রামল আছে, এবং তাহার ভয়ংকর আপিসের ভিড়ের মধ্যে এই জায়গাটিতে এখনো তাহার খোলা আকাশের জানলার ধারে একলা বসিবার আসন পাতা আছে।

আমার বন্ধুর বাড়িটির পিছন দিকে ঢালু পাহাড়ের গায়ে

ছোটো একটুকুরা বাগান আছে। এটুকু বাগান আনন্দিত ছোটো ছেলের আঁচলটির মতো ফুলের সৌন্দর্যে ভরিয়া উঠিয়াছে। সেই বাগানের দিকে মুখ করিয়া তাঁহাদের বৈঠকখানা-ঘরের সংলগ্ন একটি লম্বা বারান্দা অপর্যাপ্ত ফুলের স্তবকে আমোদিত গোলাপের লতায় অর্ধ-প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। এই বারান্দায় আমি যখন-খুশি একখানা বই হাতে করিয়া বসি, তাহার পরে আর বই পড়িবার কোনো প্রয়োজন বোধ করি না। ইহার ছটি ছোটো ছেলেও ছোটো মেয়ের মধ্যে বাল্যবয়সের চিরানন্দময় নবীনতার উচ্ছাস দেখিতে আমার ভারি ভালো লাগে। আমাদের দেশের ছেলেদের সঙ্গে ইহাদের আমি একটা গভীর প্রভেদ দেখিতে পাই। আমার মনে হয়, যেন আমরা অত্যন্ত পুরাতন যুগের মান্ত্র ; আমাদের দেশের শিশুরাও যেন কোথা হইতে সেই পুরাতনত্বের বোঝা পিঠে করিয়া এই পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা ভালোমামুষ, তাহাদের গতিবিধি সংযত, তাহাদের বড়ো বড়ো কালো চোষহটি করুণ— তাহারা বেশি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না। আপনার মনেই যেন তাহার মীমাংসা করিতে থাকে। আর এই-সব ছেলেরা পৃথিবীর নবীনযুগের মহলে জন্মিয়াছে; তাহারা জীবনের নবীনতার আস্বাদে মাতিয়া উঠিয়াছে: তাহাদের সমস্তই ভাবিয়া-চিস্তিয়া করিয়া-কর্মিয়া লইতে হইবে, এইজন্ম সব জায়গাতেই তাহাদের চঞ্চল পা ছুটিতে চায় এবং সকল জিনিসেই তাহাদের চঞ্চল হাত গিয়া পড়ে। আমাদের দেশের ছেলেদেরও একটা স্বাভাবিক চঞ্চলতা আছে। সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অচঞ্চলতার ভারাকর্ষণ তাছাকে সর্বদাই যেন অনেকটা পরিমাণে স্থির করিয়া রাখিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সেই অদৃশ্য ভারটা নাই বলিয়া ইহাদের জীবন তরুণ ঝরনার মতো কলশব্দে নৃত্য করিতে করিতে ক্ষেবলই যেন ঝিকুমিক্

### করিয়া উঠিতেছে।

আমাদের বন্ধুর গৃহিণীও বন্ধুবংসলা। তাঁহার স্বামীর বিস্তৃত বন্ধুমণ্ডলী সম্বন্ধে তাঁহাকে জ্রীর কর্তব্য পালন করিতে হয়। তাহাদের সেবা যত্ন করা, তাহাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধকে সর্বাংশে স্থলরন্ধপে হাত্ত করিয়া তোলা, রোগে শোকে তাহাদের সংবাদ শুগুরা ও সান্ধনা করা ইহা তাঁহার সাংসারিক কর্তব্যের একটা প্রধান অঙ্গ। ইহা তো কেবল স্বন্ধনসমাজের আত্মীয়তা নহে, ইহা বন্ধুসমাজের আত্মীয়তা— এই বৃহৎ আত্মীয়তার মর্মস্থলে সাধনী জ্রীর যে আসন তাহা এ দেশে শৃশু নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, আমার বন্ধৃটি স্বভাববন্ধ্— তাঁহার বন্ধৃৎের প্রতিভা অসামান্ত। ইহার পক্ষে বন্ধৃৎ জিনিসটি সত্য বলিয়াই ইহাকে বিশেষ যত্নে বন্ধু বাছিয়া লইতে হয়। যে লোক খাঁটি আর্টিস্ট্ নয় সে যেমন কেবলমাত্র দস্তর-রক্ষার জন্ত ঘর সাজাইবার উপলক্ষে যেমন-তেমন ছবি বাঁধাইয়া দেয়ালে টাঙাইয়া কোনোমতে শৃন্ত স্থান পূর্ণ করিতে পারে, কিন্তু যে লোক খাঁটি আর্টিস্ট্ — ছবি যাহার পক্ষে সত্যবস্তু, সে স্বভাবতই বাজে ছবি দিয়া ঘর ভরিতে পারে না; সে আপনার স্বাভাবিক বিচারবৃদ্ধির দ্বারা ছবি বাছিয়া লয়। ইনিও তেমনি কেবলমাত্র বাজে পরিচিতবর্গের সামাজিক ভাবের দ্বারা আপনাকে আক্রান্ত করেন নাই। ইহার সঙ্গে বাঁহাদের সম্বন্ধ আছে সকলেই ইহার বন্ধু এবং সকলেই গুণী এবং বিশেষভাবে সমাদরের যোগ্য।

এমনতরো বরেণ্য বন্ধুমগুলীকে যিনি আপনার চার দিকে ধরিয়া রাখিতে পারেন তাঁহার যে বিশেষ গুণের দরকার সে কথা বলাই বাহুল্য। ইনি রসজ্ঞ। মৌমাছি যেমন ফুলের মধুকোষের গোপন রাস্কাটি অনায়াসে বাহির করিতে পারে ইনিও তেমনি রসের পথে অনায়াদে প্রবেশ করেন; ভালো জিনিসকে একেবারেই বিধাবিহীন জোরের সঙ্গে ধরিতে পারেন। ভালো লাগা এবং ভালো
বলার সম্বন্ধে অনেক লোকেরই একটা ভীরুতা আছে, পাছে ভূল
করিয়া অপদস্থ হই, এ ভয় তাহারা ছাড়িতে পারে না। এইজস্ত
ভালোকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার বেলায় তাহারা বরাবর অস্ত
লোকের পিছনে পড়িয়া যায়। ইহার বোধশক্তির মধ্যে একটি
যথার্থ প্রবলতা আছে বলিয়াই ইহার সেই ভয় নাই। এমনি করিয়া
তিনি যে মৌমাছির মতো কেবলমাত্র মধ্রসটিকেই আহরণ করিতে
জানেন তাহা নহে, সেইসঙ্গে ফুলটিকেও ভালোবাসিবার ক্ষমতা
তাহার আছে। তিনি ভোগী নহেন, তিনি প্রেমিক। এইজস্ত
তিনি গ্রহণও করেন, তিনি দানও করেন।

অপরিচয় হইতে পরিচয়ের পথ অতি দীর্ষ। সেই ছঃসাধ্য পথ অতিক্রম করিবার মতো সময় আমার ছিল না। আমার শক্তিও অল্প। বরাবর কোণে থাকা অভ্যাস বলিয়া নিজের জোরে ভিড় ঠেলিয়া-ঠূলিয়া ইচ্ছিত জায়গাটিতে পৌছানোর চেষ্টা করিতেও আমি পারি না। তা ছাড়া ইংরেজি ভাষার সদর দরজার চাবিটা আমার হাতে নাই; আমাকে কেবলই বেড়া ডিঙাইয়া চলিতে হয়— তেমন করিয়া পথ চলা একটা ব্যায়াম— তেমনভাবে আপনার স্বভাবকে রক্ষা করিয়া চলা যায় না। নিজেকে অবাধে পরিচিত করিবার শক্তি না থাকিলে অন্তের সহজ পরিচয় পাওয়া সম্ভবপর হয় না। মতরাং কিছুকাল এখানকার মোটর-গাড়ির দানবরথের চাকা বাঁচাইবার চেষ্টায় প্রাস্ত হইয়া অবশেষে এখানকার পথ হইতেই ফিরিতাম আমার সেই নদীবাছপাশে-ঘেরা বাংলাদেশের শরং-রৌজালোকিত আমন-ধানের খেতের ধারে। এমন সময় প্রবেশ করিলেন বন্ধু, পর্দা ভূলিয়া দিলেন— দেখিলাম আসন পাতা,

দেখিলাম আলো জলিতেছে। বিদেশীর অপরিচয়ের মস্ত বোঝাটা বাহিরে রাখিয়া, পথিকের ধূলিলিপ্ত বেশ ছাড়িয়া ফেলিয়া, এক মুহুর্তেই ভিড়ের মধ্য হইতে নিভূতে আসিয়া প্রবেশ করিলাম।



রোটেন্স্টাইনের গৃহে রবাক্রনাথ। লঙন। ১৯১২ সোমেক্রনাথ দেববর্মা। বিজেক্রনাথ মৈত। পুত্র-সহ রোটেন্স্টাইন। রবীক্রনাথ



কৰি ফেট্দ্ উইলিয়|ম রোটেনফটাইন - অধিত চিএ

# कवि स्रिष्ट्रम्

ভিড়ের মাঝখানেও কবি য়েট্স্ চাপা পড়েন না; তাঁহাকে একজন বিশেষ কেহ বলিয়া চেনা যায়। যেমন তিনি তাঁহার দীর্ঘ শরীর লইয়া মাথায় প্রায় সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন তেমনি তাঁহাকে দেখিলে মনে হয়— ইহার যেন সকল বিষয়ে একটা প্রাচ্য আছে, এক জায়গায় স্প্রতিকর্তার স্ক্রনশক্তির বেগ প্রবল হইয়া ইহাকে যেন ফোয়ারার মতো চারি দিকের সমতলতা হইতে বিপুলভাবে উচ্ছুসিত করিয়া ভূলিয়াছে। সেইজয়্য দেহে মনে প্রাণে ইহাকে এমন অজস্র বলিয়া বোধ হয়।

ইংলণ্ডের বর্তমানকালের কবিদের কাব্য যখন পড়িয়া দেখি তখন ইহাদের অনেককেই আমার মনে হয়, ইহারা বিশ্বজগতের কবি নহেন। ইহারা সাহিত্যজ্বগতের কবি। এ দেশে অনেক দিন হুইতে কাব্যসাহিত্যের সৃষ্টি চলিতেছে, হুইতে হুইতে কাব্যের ভাষা উপমা অলংকার ভঙ্গী বিস্তর জমিয়া উঠিয়াছে। শেষকালে এমন হইয়া উঠিয়াছে যে, কবিছের জন্ম কাব্যের মূল প্রস্রবণে মান্থবের না গেলেও চলে। কবিরা যেন ওস্তাদ হইয়া উঠিয়াছে অর্থাৎ, প্রাণ হইতে গান করিবার প্রয়োজনবোধই তাহাদের চলিয়া গিয়াছে, এখন কেবল গান হইতেই গানের উৎপত্তি চল্লিতেছে। যখন ব্যথা হইতে কথা আসে না, কথা হইতেই কথা আসে, তখন কথার কাক্লকার্য ক্রমশ জটিল ও নিপুণতর হইয়া উঠিতে থাকে: আবেগ তখন প্রত্যক্ষ ও গভীর -ভাবে হৃদয়ের সামগ্রী না হওয়াতে সে সরল হয় না: সে আপনাকে আপনি বিশ্বাস করে না বলিয়াই বলপূর্বক অতিশয়ের দিকে ছুটিছে থাকে; নবীনতা তাহার পক্ষে সহজ নহে বলিয়াই আপনার অপূর্বতা প্রমাণের জন্ম

কেবলই তাহাকে অন্তুতের সন্ধানে ফিরিতে হয়।

ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থের সঙ্গে স্থইন্বর্নের তুলনা করিয়া দেখিলেই আমার কথাটা বোঝা সহজ্ঞ হইবে। যাঁহারা জগতের কবি নহেন, কবিছের কবি, স্থইন্বর্ন্ তাঁহাদের মধ্যে প্রতিভায় অগ্রগণ্য। কথার নৃত্যলীলায় ইহার এমন অসাধারণ নৈপুণ্য যে, তাহারই আনন্দ তাঁহাকে মাতোয়ারা করিয়াছে। ধ্বনি-প্রতিধ্বনির নানাবিধ রঙিন স্থতায় তিনি চিত্রবিচিত্র করিয়া ঘোরতর টক্টকে রঙের ছবি গাঁথিয়াছেন; সে-সমস্ত আশ্চর্য কীর্তি, কিন্তু বিশ্বের উপর তাহার প্রশক্ত প্রতিষ্ঠা নহে।

বিশ্বের সঙ্গে হাদয়ের প্রত্যক্ষ সংঘাতে ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থের কাব্যসংগীত বাজিয়া উঠিয়াছিল। এইজয়্য তাহা এমন সরল। সরল
বিলিয়া সহজ নহে। পাঠকেরা সহজে তাহা গ্রহণ করে নাই।
কবি যেখানে প্রত্যক্ষ অমুভূতি হইতে কাব্য লেখেন সেখানে
তাঁহার লেখা গাছের ফুলফলের মতো আপনি সম্পূর্ণ হইয়া বিকাশ
পায়। সে আপনাকে ব্যাখ্যা করে না; অথবা নিজেকে মনোরম
বা হাদয়ঙ্গম করিয়া ভূলিবার জম্ম সে নিজের প্রতি কোনো জবর্দস্তি
করিতে পারে না। সে যাহা সে তাহা হইয়াই দেখা দেয়;
তাহাকে গ্রহণ করা, তাহাকে ভোগ করা পাঠকেরই গরজ।

নিজের অন্তভূতি ও সেই অন্তভূতির বিষয়ের মাঝখানে কোনো মধ্যক্ষ পদার্থের প্রয়োজন ও ব্যবধান না রাখিয়া কোনো কোনো মান্তব জন্মগ্রহণ করেন, বিশ্বজ্ঞগৎ ও মানবজীবনের রসকে তাঁহারা নিংসংশয় ভ্রসার সহিত নিজের হৃদয়ের ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন; তাঁহারাই নিজের সমসাময়িক কাব্যসাহিত্যের সমস্ত ক্রিমভাকে সাহসের সঙ্গে অভিক্রম করিয়া থাকেন।

একদিন ইংরেজি সাহিত্যের কৃত্রিমতার যুগে বার্ন্স্ জন্মিয়া-

## कवि स्मिष्

ছিলেন। তিনি তাঁহার সমগ্র হাদর দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইজ্ফু তখনকার বাঁধা দল্পরের বেড়া ভেদ করিয়া কোথা হইতে যেন স্কট্লণ্ডের অবারিত হাদর কাব্য-সাহিত্যের মাঝখানে আসিয়া অসংকোচে আসন গ্রহণ করিল।

এখনকার কাব্যসাহিত্যের যুগে কবি য়েট্স্ যে বিশেষ সমাদর
লাভ করিয়াছেন, তাহারও গোড়াকার কথাটা ঐ। তাঁহার
কবিতা তাঁহার সমসাময়িক কাব্যের প্রতিধ্বনির পন্থায় না গিয়া
কবির নিজের জ্বদয়কে প্রকাশ করিয়ছে। ঐ-যে 'নিজের জনয়'
বিলিলাম ও কথাকৈ একটু বুঝিয়া লইতে হইবে। হীরার টুকরা
যেমন আকাশের আলোককে প্রকাশ করার দ্বারাই আপনাকে
প্রকাশ করে তেমনি মান্থবের জনয় কেবলমাত্র নিজের ব্যক্তিগভ
সন্তায় প্রকাশই পায় না, সেখানে সে অন্ধকার। যখনই সে
আপনাকে দিয়া আপনার চেয়ে বড়োকে প্রতিকলিত করিতে পারে
তখনই সেই আলোকে সে প্রকাশ পায় ও সেই আলোককে সে
প্রকাশ করে। কবি য়েট্সের কাব্যে আয়র্লণ্ডের জ্বদয় ব্যক্ত
হইয়াছে।

এ কথাটাকেও আর-একট্ পরিষ্কার করিয়া বলা উচিত।
একই সূর্যের আলো নানা মেঘের উপর পড়িয়াছে কিন্তু মেঘখণ্ডগুলির অবস্থা ও অবস্থান -অমুসারে তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন রঙ কলিয়া
উঠিয়াছে। কিন্তু, এই রঙের ভিন্নতা পরস্পরের বিক্লম্ম নহে;
তাহারা আপন আপন বৈচিত্র্যের দ্বারাই সকলের সঙ্গে সকলে
মিলিতে পারিতেছে। রঙ-করা তুলা প্রাণপণে মেঘের নকল
করিয়াও মিলিতে পারিত না।

তেমনি আয়র্লণ্ডই বলো, স্কট্লণ্ডই বলো, বা অস্ত যে-কোনো দেশই বলো, সেখানকার জনসাধারণের চিত্তে বিশ্বজগতের আলো

এমন করিয়া পড়ে যাহাতে সে একটা বিশেষ রঙ ফলাইয়া ভূলে। বিশ্বমানবের চিদাকাশ এমনি করিয়াই বর্ণ বৈচিত্র্যে স্থান্দর হইয়া উঠিতেছে।

কবি ভাবের আলোককে কেবল প্রকাশ করেন তাহা নহে, তিনি যে দেশের মানুষ সেই দেশের হৃদয়ের রঙ দিয়া তাহাকে একটু বিশেষ ভাবে স্থন্দর করিয়া প্রকাশ করেন। সকলেই যে করিতে পারেন তাহা বলি না, কিন্তু যিনি পারেন তিনি ধ্যা। আমাদের দেশে বৈষ্ণব-পদাবলি 'বাঙালি কাব্য' রূপেই বিশ্বকাব্য। তাহা বিশ্বের জিনিস বিশ্বকে দিতেছে, কিন্তু তাহারই মধ্যে নিজের একটা রস যোগ করিয়া দিতেছে; নিজের একটি রূপের পাত্রে তাহাকে ভরিয়া দিতেছে।

সংসারের রণক্ষেত্রে লড়াই করা যাহার ব্যবসায় তাহাকে কবন্ধ পরিতে হয়; তাহাকে সংসারের সমস্ত আবরণ আচ্ছাদন গ্রহণ করিতে হয়; নহিলে পদে পদে চারি দিক হইতে তাহাকে আঘাত লাগে। কিন্তু, আপনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যাহার কান্ধ, আবরণের অভাবই তাহার যথার্থ সজ্জা। কবি য়েট্সের সঙ্গে আলাপ করিয়া আমার ঐ কথাই মনে হইতেছিল। এই একটি মানুষ, ইনি নিজের চিত্তের অবারিত স্পর্শাক্তি দিয়া জগংকে গ্রহণ করিতেছেন। মানুষ নানা শিক্ষার ভিতর দিয়া, অভ্যাসের ভিতর দিয়া, অনুকরণের ভিতর দিয়া, যেমন করিয়া চারি দিককে দেখে এ দেখা তেমন দেখা নহে।

যখনই কোনো মাস্কুষ এইপ্রকার অব্যবহিত ভাবে জগংকে দেখে ও তাহার খবর দেয় তখন দেখিতে পাই মানুষের পুরাতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাহার একটা মিল আছে; তাহা খাপছাড়া নহে। যাহারা সরল চক্ষে দেখিয়াছে সকলেই এমনি করিয়া

# कवि त्राष्ट्रेम्

**प्रमिश्राह्म । दिगिक क**रिवां अला काल शानक प्रमिश्राह्म, স্থাদয়কে দেখিয়াছেন। নদী মেঘ উষা অগ্নি ঝড় বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে নহে, ইচ্ছাময় মৃতিরূপে তাহাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মান্থবের জীবনের মধ্যে স্থখগুংখের যে অভিজ্ঞতা প্রকাশ পায় তাহাই যেন নানা অপরূপ ছল্মবেশে ভূলোকে ও ছ্যলোকে আপন লীলা বিস্তার করিয়াছে। যেমন আমাদের চিত্তে তেমনি সমস্ত প্রকৃতিতে। হাসিকাল্লার বেদনা, চাওয়া পাওয়া এবং হারানোর খেলা, যেমন আমাদের এই ছোটো ফ্লামটিতে তেমনি তাহাই খুব প্রকাণ্ড করিয়া এই মহাকাশের আলোক-অন্ধকারের রঙ্গমঞ্চে। তাহা এত বৃহৎ যে তাহাকে আমরা একসঙ্গে দেখিতে পাই না বলিয়া আমরা জল দেখি, মাটি দেখি, কিন্তু সমস্তটার ভিতরকার বিপুল খেলাটাকে দেখিতে পাই না। কিন্তু, মামুষ যখন শিক্ষা ও অভ্যাসের ঠুলির ভিতর দিয়া দেখে না, যখন সে আপনার সমস্ত হৃদয় মন জীবন দিয়া দেখে, তখন সে এমন একটা বেদনার লীলাকে সব জায়গাতেই অমুভব করে যে, তাহাকে গল্পের মধ্য দিয়া, রূপকের মধ্য দিয়া ছাড়া প্রকাশ করিতে পারে না। মানুষ যখন জাগতিক ব্যাপারের মধ্যে আপনারই খুব একটা বড়ো পরিচয় পাইতেছিল— এইটে একরকম করিয়া বুঝিতেছিল যে, সমস্ত জগতের মধ্যে যাহা নাই তাহা তাহার নিজের মধ্যেও নাই, যাহা তাহার মধ্যে আছে তাহাই বিপুল আকারে বিশ্বের মধ্যে আছে— তখনই সে কবির দৃষ্টি व्यर्थाः क्षपरात पृष्टि कीवरानत पृष्टिष्ठ ममखरक प्राचिर्छ भारेत्राहिन; তাহা অক্ষিগোলক ও স্নায়্শিরা ও মস্তিকের দৃষ্টি নহে। তাহার সত্যতা তথ্যগত নহে, তাহা ভাবগত, বেশনাগত। তাহার ভাষাও সেইরূপ ; তাহা স্থরের ভাষা, রূপের ভাষা। এই ভাষাই মানব-

#### প্रथंद्र मध्य

সাহিত্যে সকলের চেয়ে পুরাতন ভাষা। অথচ, আজও যখন কোনেই কবি বিশ্বকে আপনার বেদনা দিয়া অফুভব করেন তখন তাঁহার ভাষার সঙ্গে মাসুষের পুরাতন ভাষার মিল পাওয়া যায়। এই কারণে বৈজ্ঞানিকযুগে মাসুষের পোরাণিক কাহিনী আর-কোনো কাজেলাগে না; কৈবল কবির ব্যবহারের পক্ষে ভাহা পুরাতন হইল না। মাসুষের নবীন বিশ্বাস্থভৃতি ঐ কাহিনীর পথ দিয়া আনাগোনা করিয়া ঐশানে আপন চিক্ত রাখিয়া গিয়াছে। অমুভূতির সেই নবীনভা যাহার চিত্তকে উদ্বোধিত করে সে ঐ পুরাতন পথটাকে অভাবতই ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়।

সকলেই জানেন, কিছুকাল হইতে আয়ুৰ্গণ্ডে একটা আদেশিকভার

# कवि दाएम्

বেদনা ভাগিয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের লাসন সকল দিক হইছেই আয়র্লণ্ডের চিন্তকে অভ্যন্ত চাপা দিয়াছিল বলিয়াই এই বেদনা এক সময়ে এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক দিন হইছে এই বেদনা প্রধানত পোলিটিকাল বিজ্ঞোহরূপেই আপনাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। অবশেষে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা চেষ্টা দেখা দিল। আয়র্লণ্ড আপনার চিন্তের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধিকরিয়া তাহাই প্রকাশ করিতে উন্থত হইল।

এই উপলক্ষে আমাদের নিজের দেশের কথা মনে পড়ে।
আমাদের দেশেও অনেক দিন হইতে পোলিটিকাল অধিকার-লাভের
একটা চেষ্টা শিক্ষিতমগুলীর মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। দেখা:
গিয়াছে, এই চেষ্টার যাঁহারা নেতা ছিলেন তাঁহাদের অনেকেরই
দেশের ভাষাসাহিত্য-আচারব্যবহারের সহিত সংস্রব ছিল না।
দেশের জনসাধারণের সঙ্গে তাঁহাদের যোগ ছিল না বলিলেই হয়।
দেশের উন্নতি সাধনের জন্ম তাঁহাদের যাহা-কিছু কারবার সমস্তই
ইংরেজি ভাষায় ও ইংরেজি গবর্মেন্টের সঙ্গে। দেশের লোককে
লইয়া যে দেশের কোনো কাজ করিতে হইবে সে দিকে তাঁহাদের
দৃষ্টিমাত্রই ছিল না।

কিন্তু সোভাগ্যক্রমে, অন্তত বাংলাদেশে, আমরা সাহিত্যের ভিতর দিয়া নিজের চিন্তকে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। বিশ্বমচন্দ্রের প্রধান গৌরব এই যে, তিনি বঙ্গসাহিত্যে এমন একটি যুগের প্রবর্তন করিয়াছিলেন যখন বাঙালি আপনার কথা আপনার ভাষায় বলিয়া আনন্দ ও গর্ব অমুভব করিতে পারিয়াছিল। তাহার আগে আমরা স্কুলের বালক ছিলাম; অভিধান ও ব্যাকরণ মিলাইয়া ইংরেজি ইস্কুলের এক্সেসাইজ লিখিতাম; নিজের ভাষা ও সাহিত্যকে অবক্তা করিতাম। ইঠাৎ বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবের

সঙ্গে সঙ্গে নিজের একটা ক্ষমতা দেখিতে পাইলাম। আমাদেরও যে একটা সাহিত্য হইতে পারে এবং তাহাতেই যে যথার্থভাবে আমাদের মনের ক্ষ্ণানিবৃত্তি করিতে পারে ইহা আমরা অমুভব করিলাম। এই-যে শুক্ত হইল এইখানেই ইহার শেষ হইল না। ইহার আগে চোখ বুজিয়া আমরা বলিয়াছিলাম, আমাদের কিছুই নাই; এখন হইতে খোঁজ পড়িয়া গেল আমাদের কী আছে। বঙ্গদর্শনেই গোড়ার দিকে যাঁহারা কঁৎ ও মিল্কে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন তাঁহারাই অবশেষে দেশের ধর্মকেই সেই রাজাসন দিবার জন্ম দলে-বলে উত্থোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই উন্তমের স্রোত নানা শাখা-প্রশাখায় এখনো অগ্রসর হইতেছে। রাজ্ঞসভায় ভারতবর্ষীয় অমাত্যসংখ্যা বাড়াইতে হইবে, আমাদের এ ইচ্ছা-সাধন হওয়া রাজ্ঞার হাতে; কিন্তু আমাদের মন স্বাধীন হইয়া আপনার পথে আপন সফলতার অভিমুখে অগ্রসর হইবে, এই ইচ্ছা সফল হওয়া আমাদের নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে। আমরা যে-কেহ যে-কোনো দিকে নিজের চেষ্টায় নিজের শক্তিকে সার্থক করিতে পারিব, সেই লোকই দেশের আত্মশক্তি-উপলব্ধিকে প্রশস্ত করিয়া দিব। সেই উপলব্ধির আনন্দই আমাদের উন্নতিপথযাত্রার একমাত্র সম্বল।

শক্তি-উপলব্ধির গোড়ায় যে প্রবল অহংকার জাগিয়া উঠে তাহাতে সত্য-উপলব্ধির যথেষ্ট ব্যাঘাত করে। তাহা আমাদের আপনাকে শিখাইবার চেয়ে আপনাকে ভুলাইবার দিকেই বেশি বোঁক দেয়। তাহা শাঁচচার সঙ্গে বুঁটাকে সমান মূল্য দিয়া শাঁচচাকে অপমানিত করে। সে এ কথা ভূলিয়া যায় যে, কী আমার নাই এইটে স্থনির্দিষ্ট করিয়া জানার ছারাভেই কী আমার আছে রেইটে স্থাপষ্ট করিয়া জানা যায়। সেই স্থাপষ্ট করিয়া

### কবি য়েট্স্

জানাই আমাদের শক্তিলাভের একমাত্র পন্থা। অহংকার আত্ম-উপলব্ধির সীমাকে ঝাপসা করিয়া দিয়াই আমাদিগকে হুর্বলভা ও ব্যর্থতার দিকে লইয়া যায়। আত্মগোরবের প্রভিষ্ঠা সভ্যের উপর। স্বভরাং অহংকারের দ্বারা তাহাকে কিছুতেই পাওয়া যায় না। সভ্যের হুর্গপ্রাচীরে ঠেকিয়া ঠেকিয়া অহংকার যতই পরাস্ত হইতে থাকে ততই আমরা আপনাকে জানিতে থাকি।

আমাদের দেশের মতো আয়র্লণ্ডেও আপনার চিত্তশক্তিকে বাতন্ত্র্য দিবার জন্ম একটা উভ্তম কিছুকাল হইতে কাজ করিতেছে। সেই উভ্তমের প্রথম প্রকাশের মধ্যে বভাবতই বিস্তর ফেনিলতা দেখা দেয়; তাহা অনেক সময় ওজন রাখিতে না পারিয়া অন্তুত-রূপে হাস্থকর হইয়া উঠে; আয়র্লণ্ডেও যে সেরূপ ঘটিয়াছিল তাহা আইরিশ বিখ্যাত লেখক জর্জ মুরের Hail and Farewell -নামক বই পড়িলে কতকটা বুঝা যায়।

যাহা হউক, আয়র্লণ্ড্ নিজের চিত্তস্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করিবার চেন্তায় নিজের ভাষা কথা কাহিনী ও পৌরাণিকভাকে অবলম্বন করিবার যে উদ্যোগ করিয়াছে সেই উদ্যোগের মধ্যে এক-একজন অসামাস্ত লোকের প্রতিভা আপনার যথার্থ ক্ষেত্র পাইয়াছে। কবি রেট্স্ তাঁহাদেরই মধ্যে একজন। ইনি আয়র্লণ্ডের বাণীকে বিশ্বসাহিত্যে জ্বয়যুক্ত করিতে পারিয়াছেন।

য়েট্স্ যখন সাহিত্যক্ষেত্রে আয়র্লণ্ডের জ্বয়পতাকা বহন করিয়া আনিলেন তাহার কিছুদিন পূর্ব হইতে আয়র্লণ্ডে সাহিত্যের উদ্ভম হর্বল হইয়াছিল। তখন আয়র্লণ্ডে পোলিটিকাল বিজ্ঞোহের দিন ঘুচিয়া গিয়া পোলিটিকাল বাঁকা চালের কাল আসিয়াছিল; তখন দেশে ভাবের শক্তিকে ঠেলিয়া কেলিয়া কৃটবুদ্ধিরই প্রাধাক্ত ঘটিয়াছিল।

য়েট্সের কোনো-একজন সমালোচক লিখিতেছেন—

এমন সময়ে রণদৃত আর-একবার আসিয়া দেখা দিল; এবার र्थमाम अम्बादिरगंत विद्यामविकारभंत मरक मरक कारना मामाक्रिक প্রেলয়-য়ুগের বজ্রধ্বনি শুনা গেল না। যে সর্বজয়ী মানবাত্মা আপনাকে আপনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, এবং মাতুষের জগতে যাহার গোপন অঙ্গুলি সমস্ত বড়ো বড়ো ভাঙাগড়ার রহস্তাকে গিয়া স্পর্ণ করিভেছে, সেই আত্মতৃপ্ত মানবাত্মার বিরাট বিপুল भासि व्याकामत्क व्यक्षिकात कतिन। निस्कृत मरशु मानव्हापरवृत পূর্ণভর বন্ধনমোচন প্রকাশ করিয়া য়েট্স্ আর-একবার গভীরতর ও স্থন্ধতর শক্তির সহিত বিজোহের বাণীকে জাগ্রত করিলেন। এবার বাহিরের কোলাহল নহে: এবার কবি মানবাত্মার অস্তরের কথা বলিলেন— তাহাই আয়র্লণ্ডের কথা এবং সমস্ত মানুষের কথা। তিনি গভীরভাবে চিস্তা করিলেন এবং পঞ্চাশ বছর পূর্বে ষে কবিষরীতি প্রচলিত ছিল তাহা পরিহার করিলেন। কিন্তু, 'তিনি রচনার যে প্রণালীকে অবশেষে সম্পূর্ণতা দান করিলেন তাহা পুরাতন কবিদিগের রচনারীতিরই উৎকর্য-সাধন। তাঁহার কবিছ প্রকৃতির স্ক্লাভিস্ক্ল সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি প্রয়োগ করিয়াছে এবং ধ্বনিমাধুর্বের অস্তরতর সংগীতটিকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে। যে-সকল চিস্তাসামগ্রীকে তিনি তাঁহার প্রথমকালের অতুলনীয় গীতিকাব্যে গাঁথিয়া তুলিয়াছেন তাহা তাঁহার পূর্বতন ক্রয়িদ পিতা-মহদের নিকট হইতে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার; তাহা এই প্রকাশমান বিশ্বপ্রকৃতির রহন্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রকৃতি মানুষ ও দেবতার পরম ঐক্যটিকে উদ্ধার করিয়াছে।

সমালোচক লিখিতেছেন—

It was with the publication of The Wanderings of

### কবি য়েট্স্

Oisin— in 1889, if I remember aright,— that Yeats sprang into the front rank of contemporary poets, and threatened to add to the august company of the immortals. In the qualities by which he succeeded— an exquisitely delicate music, intensity of imaginative conviction, intimacy with natural and ( dare I say?) supernatural manifestations— he was typically Celtic.

এই imaginative conviction কথাটা য়েট্স্ সম্বন্ধে অত্যস্ত সত্য। কল্পনা তাঁহার পক্ষে কেবল লীলার সামগ্রী নহে, কল্পনার আলোকে তিনি যাহা দেখিয়াছেন তাহার সত্যতাকে তিনি জীবনে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। অর্থাৎ, তাঁহার হাতে কল্পনা-জিনিসটি কেবলমাত্র কবিষব্যবসায়ের একটা হাতিয়ার নহে, তাহা তাঁহার জীবনের সামগ্রী; ইহার দ্বারাই বিশ্বজ্ঞগৎ হইতে তিনি তাঁহার আত্মার খাল্পপানীয় আহরণ করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে নিভূতে যতবার আমার আলাপ হইয়াছে ততবার এই কথাই আমি অন্থভব করিয়াছি। তিনি যে কবি, তাহা তাঁহার কবিতা পড়িয়া জানিবার স্থযোগ এখনো আমার সম্পূর্ণরূপে ঘটে নাই, কিন্তু তিনি যে কল্পনালোকিত হৃদয়ের দ্বারা তাঁহার চতুর্দিক্কে প্রাণবান্ত্রপে স্পর্শ করিতেছেন তাহা তাঁহার কাছে আসিয়াই আমি অন্থভব করিতে

৩৭ আল্ফ্রেড প্লেস সাউথ কেন্সিংটন। লণ্ডন ১৯ ভাক্ত ১৬১৯

# স্প ফোর্ ব্রুক

আমার কোনো রচনা পড়িয়া লোকের ভালো লাগিয়াছে, ইহাতে খুশি হওয়া লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে করি না। বস্তুত, খুশি হই নাই এ কথা বলার মতো অহংকার আর কিছুই নাই। যখনই কোনো বই ছাপাইয়াছি তখনই তাহার মধ্যে একটা আশা প্রাছয় আছে যে, এ বই লোকের ভালো লাগিবে। যদি সেটাকে অহংকার বলা যায় তবে সেই বই ছাপানোটাই অহংকার।

আমি কোনো-একটা অবকাশের কালে নিজের কতকগুলি কবিতা ও গান ইংরেজি গছে তর্জমা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। ইংরেজি লিখিতে পারি এ অভিমান আমার কোনোকালেই নাই; অতএব ইংরেজি রচনায় বাহবা লইবার প্রতি আমার লক্ষ ছিল না। কিন্তু, নিজের আবেগকে বিদেশী ভাষার মুখ হইতে আবার একটুখানি নৃতন করিয়া গ্রহণ করিবার যে স্থুখ তাহা আমাকে পাইয়া বিসয়াছিল। আমি আর-এক বেশ পরাইয়া নিজের হৃদয়ের পরিচয় লইতেছিলাম।

আমি বিলাতে আসার পর এই তর্জমাগুলি যখন আমার বন্ধ্র হাতে পড়িল, তিনি বিশেষ সমাদর করিয়া সেগুলি গ্রহণ করিলেন। এবং তাহার কয়েক খণ্ড কপি করাইয়া এখানকার কয়েকজন সাহিত্যিককে পড়িতে দিলেন। আমার এই বিদেশী হাতের ইংরেজিতে আমার এই লেখাগুলি তাঁহাদের ভালো লাগিয়াছে। বোধ হয় তাহার একটা কারণ এই যে, ইংরেজি রচনার শক্তি আমার এতটা প্রবল নহে যাহাতে আমার তর্জমা হইতে বিদেশী রসটুকুকে আমি একেবারে নিঃশেষে নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারি।

## স্প্ফোর্ ব্রুক

পডিয়াছিল। সেই উপলক্ষে তিনি একদিন আমাকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি বৃদ্ধ বোধ করি তাঁহার বয়স সত্তর বছর পার হইয়া গিয়াছে। তাঁহার একটা পায়ের রক্তপ্রণালীতে প্রদাহের মতো হইয়াছে, চলা তাঁহার পক্ষে কম্বকর; সেই পা একটা চৌকির উপর তিনি তুলিয়া বসিয়া আছেন। বার্ধক্য কোনো কোনো মান্তুষকে পরাভূত করিয়া পদানত করে, আবার কোনো কোনো মানুষের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিয়া তাহার সঙ্গে বন্ধুর মতো বাস করে। ইহার শরীরমনে বার্ধক্য তাহার জ্বয়পতাকা তুলিতে পারে নাই। আশ্চর্য ইহার নবীনতা। আমার বার वात मत्न श्रदेख लाशिल, वृत्कृत मत्था यथन त्योवनत्क त्रथा यात्र তখনই তাহাকে সকলের চেয়ে ভালো করিয়া দেখা যায়। কেননা. সেই যৌবনই সত্যকার জিনিস; তাহা শরীরের রক্তমাংসের সহিত জীর্ণ হইতে জানে না : তাহা রোগতাপকে আপনার জোরেই উপেক্ষা করিতে পারে। তাঁহার দেহের আয়তন বিপুল, তাঁহার মুখগ্রী স্থন্দর; কেবল তাঁহার পীড়িত পায়ের দিকৈ তাকাইয়া মনে হইল, অর্জুন যখন জোণাচার্যের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলেন তখন প্রণামনিবেদনের স্বরূপ প্রথম তীর তাঁহার পায়ের তলায় ফেলিয়াছিলেন, তেমনি বার্ধক্য তাহার যুদ্ধ-আরম্ভের প্রথম তীরটা ইহার পায়ের কাছে নিক্ষেপ করিয়াছে।

বিধাতা যে জীবনটা ইহাকে দান করিয়াছেন সেটাকে সকল দিক হইতে আনন্দের সামগ্রী করিয়া দিয়াছেন; ছবি, কবিতা, প্রকৃতির সৌন্দর্য, এবং লোকালয়ে মানবজ্ঞীবনের বিচিত্র লীলা, সকলের প্রতিই তাঁহার চিত্তের ওংস্কৃত্য প্রবল। চারি দিকের জগতের এই স্পর্শাস্থভূতি, এই রসগ্রহণের শক্তি তাঁহার বয়ো-বৃদ্ধির সঙ্গে কমিয়া আসে নাই। এই গ্রহণের শক্তিই তো যৌবন।

ইহার ধর্মোপদেশ ও কাব্যসমালোচনা আমি পূর্বেই পড়িয়াছি। সেদিন দেখিলাম, ছবি আঁকাতেও ইহার বিলাস। ইহার আঁকা প্রাকৃতিক দুশ্রের ছবি ঘরের কোণে অনেক জমা হইয়া আছে। এগুলি সব মন হইতে আঁকা। আমার চিত্রশিল্পী বন্ধু এই ছবিগুলি দেখিয়া বিশেষ করিয়া প্রশংসা করিলেন। এ ছবিগুলি যে প্রদর্শনীতে দিবার বা লোকের মনোরঞ্জন করিবার জন্ম তাহা নহে, ইহা নিতান্তই মনের লীলা মাত্র। সেই কথাই আমি ভাবিতেছিলাম: ইহার বয়স অনেক হইয়াছে, লেখাও অনেক লিখিতে হয়, শরীরও সম্পূর্ণ স্বস্থ নহে, কিন্তু ইহাতেও ইহার উন্নামের শেষ হয় নাই। জীবনীশক্তির প্রবলতা এত কাজের সঙ্গে খেলা করিবারও অবকাশ পায়। বস্তুত এই খেলার দ্বারাই প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় কাজের চারি দিকে একটা মৃক্তির ক্ষেত্রেই মান্থুষের ঐশ্বর্য। এ দেশে বাঁহারা খাতিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকের মধ্যেই সেইটে লক্ষ্য করি। তাঁহারা যেটা লইয়া প্রধানত নিযুক্ত আছেন সেইটেভেই তাঁহাদের জীবনের সমস্ত জায়গা একেবারে ঠাসিয়া ধরে নাই: চারি দিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গা আছে, সেইখানে তাঁহাদের বিহার । খুব বড়ো বৈজ্ঞানিককে দেখিয়াছি, তাঁহার প্রধান শধ চীনদেশের চিত্রকলা। ইহাদের জীবনের তহবিলে বাড়তির ভাগ অনেকটা থাকে। ব্যবসায় ইহাদের অনেকের পক্ষেই একটা অংশ মাত্র। আপিসঘর ইহাদের বাসগৃহের একটামাত্র ঘর।

অনেক সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরের তলায় একটি ছোটো কামরায় ইহার সঙ্গে দেখা হইল। অনেক ক্ষণ আমাদের চ্ইজনের নিভ্ত আলাপের অবকাশ ঘটিয়াছিল। তাঁহার কথাবার্তা হইতে আমি এইটে বুঝিলাম যে, খৃস্টানধর্মের বাহ্য কাঠামো, যেটাকে ইংরেজি

## স্প্কোর্ ব্রুক

ভাষায় বলে creed, কোনোকালে তাহার যেমনই প্রয়োজন থাক্,
এখন তাহাতে ধর্মের বিশুদ্ধ রসপ্রবাহের বাধা ঘটাইতেছে।
মানুষের মন যখনই আপনার আশ্রয়কে ছাড়াইয়া বাড়িয়া উঠে
তখনই সেই আশ্রয়ের মতো শত্রু তাহার আর কেহ নাই। এ
দেশে ধর্মের প্রতি অনেকের মন যে বিমুখ হইয়াছে তাহার
প্রধান কারণ, ধর্মের এই বাহিরের আয়তনটা। তিনি আমাকে
বলিলেন, 'তোমার এই কবিতাগুলিতে কোনো ধর্মের কোনো
creed এর কোনো গদ্ধ নাই; ইহাতে এগুলি আমাদের দেশের
লোকের বিশেষ উপকারে লাগিবে বলিয়া আমি মনে করি।'

কথায় কথায় তিনি এক সময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি জন্মান্তরে বিশ্বাস করি কি না। আমি বলিলাম, আমাদের বর্তমান জ্বয়ের বাহিরের অবস্থা সম্বন্ধে কোনো স্থনির্দিষ্ট কল্পনা আমার মনে নাই এবং সে সম্বন্ধে আমি চিন্তা করা আবশ্যক মনে করি না। কিন্তু যখন চিন্তা করিয়া দেখি তখন মনে হয়, ইহা কখনো হইতেই পারে না যে, আমার জীবনধারার মাঝখানে এই মানবজন্মটা একেবারেই খাপছাড়া জিনিস— ইহার আগেও এমন কখনো ছিল না, ইহার পরেও এমন কখনো হইবে না, যে কারণ-বশত জীবনটা বিশেষ দেহ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে সে কারণটা এই জন্মের মধ্যেই প্রথম আরম্ভ হইয়া এই জন্মের মধ্যেই সম্পূর্ণ শেষ হইয়া গেল। শরীরী জন্ম পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইতে হইতে আপনাকে পূর্ণতর করিয়া তুলিতেছে, এইটেই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু, পূর্বজন্মে কোনো মানুষ পশু ছিল এবং পরজনোই সে পশুদেহ ধরিবে এ কথাও আমি মনে করিতে পারি না। কেননা, প্রকৃতির মধ্যে একটা অভ্যাদের ধারা দেখা যায়; সেই ধারার হঠাৎ অত্যম্ভ বিচ্ছেদ ঘটা অসংগত। স্টপ্ফোর্ড্

ক্রক বলিলেন, তিনিও জন্মান্তরে বিশ্বাসটাকে সংগত মনে করেন।
তাঁহার বিশ্বাস, নানা জন্মের মধ্য দিয়া যখন আমরা একটা
জীবনচক্র সমাপ্ত করিব, তখন আমাদের পূর্বজন্মের সমস্ত শ্বৃতি
সম্পূর্ণ হইয়া জাগ্রত হইবে। এ কথাটা আমার মনে লাগিল।
আমার মনে হইল, একটা কবিতা পড়া যখন আমরা শেষ করিয়া
ফেলি তখনই তাহার সমস্ত'র ভাবটা পরস্পর গ্রথিত হইয়া
আমাদের মনে উদিত হয়; শেষ না করিলে সকল সময় সেই স্তুটি
পাওয়া যায় না। আমরা প্রত্যেকে একটা অভিপ্রায়কে অবলম্বন
করিয়া এক-একটা জন্মমালা গাঁথিয়া চলিয়াছি; গাঁথা শেষ হইলেই
যে একেবারেই ফুরাইয়া যায় তাহা নহে, কিন্তু একটা পালা শেষ
হইয়া যায়। তখনই সমস্তটাকে স্পষ্ট করিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

এখানকার যে-সকল চিস্তাশীল ও ভাবুক লোকদের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে সকলেরই মধ্যে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করিয়াছি, তাঁহারা অন্থায় ও অবিচারকে সত্যই ঠেলিয়া ফেলিতে চান। এ কথা বলা বাহুল্য মনে হইতে পারে, কিন্তু বাহুল্য নহে। যে জাতি বহুদূরবিস্তৃত অধীন দেশকে শাসনকরে এবং সেই-সকল অধীন দেশের সহিত যাহাদের নানাবিধ স্বার্থের সম্বন্ধ জড়িত, পরজাতির সম্বন্ধে তাহাদের নানাবিধ স্বার্থের সম্বন্ধ জড়িত, পরজাতির সম্বন্ধে তাহাদের নানাবিধ স্বার্থের সম্বন্ধ জড়িত, পরজাতির সম্বন্ধে তাহাদের নানাবিধ স্বার্থের সম্বন্ধ জড়িত, পরজাতির সম্বন্ধে তাহারে নিজের পক্ষে অধীনস্থ করিয়া রাখা নানা কারণে যাহার নিজের পক্ষে প্রয়োজনীয়, মানবস্বাধীনতা সম্বন্ধে তাহার ধর্মবাধ কখনোই অক্ষ্ম থাকে না। যে শুভবুদ্ধি-দ্বারা মানুষ স্বজাতির স্বাধীনতাকে শ্রেষ্ঠ মূল্য দিয়া থাকে, অন্থাকে অধীন রাখিবার ইচ্ছা যতই প্রবল হয় ততই সেই শুভবুদ্ধিকেই মানুষ ত্বল করিয়া ফেলে। অথচ, এই শুভবুদ্ধিই জাতীয় উন্নতির পক্ষে মানুষের চরম সম্বল।

### ন্তপ্কোর্ড ক্রক

এমন অবস্থায় যখন এখানকার মনীষীসম্প্রদায়ের মধ্যে এক দলকে দেখিতে পাই বাঁহারা জাতীয় স্বার্থপরতা অপেক্ষা জাতীয় স্থার্থপরতা অপেক্ষা জাতীয় স্থার্থপরতাকেই সমাদর করিয়া থাকেন তখন বৃদ্ধিতে পারি, দেহের মধ্যে এক দিকে ব্যাধির প্রবেশদারও যেমন খোলা আছে তেমনি আর-এক দিকে স্বাস্থ্যতন্ত্বও উল্পমের সহিত কাজ করিতেছে। যতক্ষণ এই জিনিসটি আছে ততক্ষণ আশা আছে। এই শুভবৃদ্ধিটিকে এখানকার ভাবুক লোকদের অনেকের মধ্যে অমুভব করা বায়।

এখানে ভাবের ক্ষেত্র এবং কাব্লের কারখানা পাশাপাশি আছে। এখানে রাষ্ট্রনীভির সিংহাসন ও ধর্মনীভির বেদী পরস্পর নিকটবর্তী। এইজক্ত উভয়ের সহযোগে এখানকার ছই চাকার র্থ চলিতেছে। মাঝে মাঝে এক-একটা সময় আসে যখন কাজের ধোঁয়া ভাবের হাওয়াকে একেবারে কালো করিয়া ভোলে; তখন এখানে কাব্যে সাহিত্যেও পালোয়ানি আফালনে তাল ঠুকিবার আওয়াজটাই সমস্ত সংগীতকে ঢাকিয়া কেলিতে চায়; হঠাৎ তখন দেশের রক্তের মধ্যে Jingo-বিষ প্রবল হইয়া উঠে এবং সেই চোখরাঙানির দিনে লোকে মনুয়াছের উচ্চতর সাধনাকে ধর্মভীরু ছুর্বলের কাপুরুষতা বলিয়াই গণ্য করে। কিন্তু, সেই উন্মত্ত বিকারের সময়েও ধর্মবুদ্ধি একেবারে হাল ছাড়িয়া দেয় না ; সেইজ্বন্থ বোয়ার-যুদ্ধের দিনেও এখানেও একদল লোক ছিলেন যাঁহারা সমস্ত দেশের আক্রোশকে বুক পাতিয়া সহ্ করিয়াও স্থায়ের জয়ধ্বজাকে উপরে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহারাই দেশের হাতে মার খাইয়াও, দেশবিদ্ধেরী অপবাদ সহা করিয়াও, দেশের পাপক্ষালনের কাজে অপরাজিত-ক্রিত্তে নিযুক্ত আছেন।

কিন্তু, ভারতবর্ষে ইংরেজের যে শাসনতন্ত্র আছে সেটা একেবারে

ঘোরতর কাজের ক্ষেত্রের মাঝখানে। সেই কাজের বিষকে শোধিত করিতে পারে এমনতরে। ভাবের হাওয়া সেখানে প্রবল নহে। এই কারণে এই বিষ ভিতরে ভিতরে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।· যে ইংরেজ অল্প বয়সে কোনোমতে একটা কঠিন পরীক্ষা পাস করিয়া সেখানে রাজ্য চালনা করিতে যান তিনি একেবারে সেখান-কার বিষাক্ত তপ্ত হাওয়ার ভিতরে গিয়া প্রবেশ করেন। সেখানে ক্ষমতার মদ অত্যন্ত কড়া, সেলামের মোহ মজ্জার মধ্যে জড়িত হইয়া যায়, এবং প্রেপ্তিজের অভিমান ধর্মের কাছেও মাথা হেঁট করিতে চায় না। অথচ, সেইখানেই ইংলণ্ডের সেই ভাবুকমণ্ডলীর সংসর্গ নাই যাঁহারা বিকৃতিনিবারণের বড়ো মন্ত্রগুলিকে সর্বদাঃ আরুত্তি করিতে পারেন। এইজন্ম ভারতবর্ষীয় ইংরেজ আমাদের-চিত্তকে এমন করিয়া ঠেলিয়া রাখে: এইজক্য ভারতবর্ষের বড়ো পরিচয়টা কোনোমতেই ভারতবর্ষের ইংরেজ লাভ করে না। আমরা তাহাদের কাছে অত্যম্ভ ছোটো; আমাদের সাহিত্য, আমাদের ধর্মান্দোলন, আমাদের স্বদেশহিতৈষিতার তাহাদের কাছে একেবারেই নাই। আমরা তাহাদের বাজারের খরিদার, আপিসের কেরানি, বারিস্টারের বাবু, আদালতের আসামি ফরিয়াদি। তাহারা পূর্ণ মানবচিত্ত দিয়া আমাদের দেখে না আমাদেরও পূর্ণ মানবপরিচয় তাহারা পায় না। এ অবস্থায় শাসন-সংরক্ষণ কাব্দের ব্যবস্থা সমস্তই খুব পাকা হইতে পারে, কিন্তু তাহার চেয়ে বড়ো জিনিসটা নষ্ট হয়। কারণ, মঙ্গল তো শৃঙ্খলা নহে: এবং মান্নুষের কাছ হইতে কোনো ভালো জিনিস পাইলে সেইসঙ্গে যদি মামুষকেও না পাই তবে সে দান আমরা সমস্ত মন প্রাণ দিয়া গ্রহণ করিতে পারি না; স্বতরাং সে দান না দাতাকে ধ্যু করে. না গ্রহীতাকে পরিতৃপ্ত করিয়া তোলে।

## ইংলণ্ডের ভাবুকসমাজ

বাহিরের ভিড়ের মধ্য হইতে আমি যেন অস্তরের ভিড়ের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিলাম, এইরূপ আমার মনে হইল। এ দেশের যাহারা লেখক, যাহারা চিস্তাশীল, তাঁহাদের সংস্রবে যতই আসিলাম ততই অমুভব করিতে লাগিলাম, ইহাদের চিস্তার পথে ভাবের ঠেলাঠেলি অত্যন্ত প্রবল।

ইহাদের সমাজ সকলের শক্তিকে যে পূর্ণবেগে আকর্ষণ করিতেছে বাহিরে লোকের ছুটাছুটি, মোটর-যানের হুড়াহুড়িতে তাহা স্পষ্টই চোখে পড়ে। কাহারো সময় নাই; তাড়াতাড়ি কাজ সারিতে হইবে; এ সমাজ কাহাকেও পিছাইয়া পড়িয়া থাকিতে দিবে না; যে একটু পিছাইয়া পড়িবে তাহাকেই হার মানিতে হইবে। এই সম্মুখে ছুটিবার ভয়ংকর ব্যপ্রতা যখন দেখি তখন মনে মনে ভাবি, সম্মুখে সে কে বিসয়া আছে। সে ডাক দেয় কিন্তু দেখা দেয় না। নীল সমুজের মতো বহুদ্রে তাহার ঢেউয়ের উপর ঢেউ নিশিদিন হাত তুলিতেছে, কিন্তু কোখায় কোন্ পর্বতশিখরের গুহাগহরর হইতে ঝরনাগুলি পাগলের মতো ব্যস্ত হইয়া ডাহিনে বাঁয়ে মুড়ি পাথরগুলাকে কোনামতে ঠেলিয়া ঠুলিয়া কাহাকেও কোনো ঠিকানা জিজ্ঞাসা না করিয়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে!

বাহিরের কাজের ক্ষেত্রে এই যেমন হাঁকাহাঁকি দৌড়াদৌড়ি, চিস্তার ক্ষেত্রে ঠিক তেমনিই। কত হাজার হাজার লোক যে উর্ধেয়াসে চিস্তা করিয়া চলিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। দৈনিক কাগজে, সাপ্তাহিকে, মাসিকে, তৈমাসিকে, বক্তৃতাসভায়, শিক্ষা-শালায়, পার্লামেণ্টে, পুঁথিতে, চটিতে মনের ধারা অবিশ্রাম বহিয়া

চলিয়াছে। মানসিক শক্তি যাহার যে রকমের এবং যে পরিমাণে আছে তাহার সমস্তটার উপর টান পড়িয়াছে। 'চাই আরো চাই'— দেশের মর্মস্থান হইতে এই একটা ডাক সর্বদা সর্বত্র পৌছিতেছে। এতবড়ো একটা ডাকে কাহারো সব্র সহে না, ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিতে হইলে মন উতলা হইয়া উঠে। দেশের এই মানসভাণ্ডারে যে লোক একবার একটা কিছু জোগাইয়াছে তাহার আর নিষ্কৃতি নাই; সে লোকের উপর আরো'র তাগিদ পড়িল; খেজুরগাছের মতো বংসরের পর বংসরে কাটের পর কাট চলিতে থাকে; কোনো বারে রসের একট্ট কমতি বা বিরাম পড়িলে সে পাড়ামুদ্ধ লোকের প্রশ্নের বিষয় হইয়া উঠে।

কাজেই এখানকার মনোরাজ্যটা যদি চোখে দেখিবার হইত তবে দেখিতাম, সদর রাস্তায় এবং গলিতে, আপিস-পাড়ায় এবং বারোয়ারি-তলায় হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেছে; ভিড় ঠেলিয়া চলা দায়। সেখানেও কেহ বা পায়ে হাঁটিয়া চলে, কেহ বা মোটর-গাড়ি হাঁকায়; কেহ বা মজুরি করে, কেহ বা মহাজনি করিয়া থাকে; কিন্তু সকলেই বিষম ব্যস্ত। ভোরবেলা হইতে রাত হুপুর পর্যস্ত চলাচলের অস্তু নাই।

কথাটা নৃতন নহে। আমাদের দেশের তন্দ্রালস নিস্তক্র মধ্যাহ্নেও আমরা অর্থেক চোখ বৃদ্ধিয়া আন্দাক্ত করিতে পারি— এ দেশের চিস্তার হাটে কী ভয়ংকর কোলাহল এবং ঠেলাঠেলি। কিন্তু, সেই ভিড়ের চাপটা নিজের মনের উপর যখন ঠেলা দেয় তখন স্পষ্ট করিয়া বৃদ্ধিতে পারি তাহার বেগ কতখানি। এ দেশে বাহারা মনের কারবার করেন তাঁহাদের কাছে আসিলে সেই বেগটা বৃদ্ধিতে বিলম্ব হয় না।

### ইংলণ্ডের ভাবুকসমাজ

ইহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব বেশি দিনেরও নয়, খুব অস্তরঙ্গও নয়; ক্ষণকালের দেখাসাক্ষৎ মাত্র। কিন্তু, সেই সময়টুকুর মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া আমি বারস্বার বিশ্বিত হইয়াছি, সেটা ইছাদের মনের ক্ষিপ্রহস্ততা। মন ইলেক্ট্রিক আলোর তারের মতো সর্বদা যেন প্রস্তুত হইয়াই আছে, বোতামটি টিপিবা-মাত্র তখনই জ্বলিয়া উঠে। আমাদের প্রদীপের আলোর ব্যবহার; সলিতা পাকাইয়া, তেল ঢালিয়া, চক্মিক ঠুকিয়া কাজ চালাইয়া থাকি; বিশেষ কোনো তাগিদ নাই, স্বভরাং দেরি হইলে কিছুই আলে যায় না। অতএব আমাদের যেরূপ অভ্যাস তাহাতে আমার পক্ষে এই ইলেক্ট্রিক আলোর ক্ষিপ্রতা সম্পূর্ণ নৃতন।

এখনকার কালের স্থবিখ্যাত লেখক ওয়েল্স্ সাহেবের ছইএকখানি নভেল ও আমেরিকার সভ্যতা সম্বন্ধে একখানা বই পূর্বেই
পড়িরাছিলাম। তাহাতেই জানিতাম, ইহার চিস্তাশক্তি ইস্পাতের
তরবারির মতো যেমন ঝক্মক্ করে তেমনি তাহা খরধার। আমার
বন্ধ্ যেদিন ইহার সঙ্গে এক-ডিনারে আমাকে নিমন্ত্রণ করেন
সেদিন আমার মনের মধ্যে কেমন একটু ভয় ছিল। আমার মনে
ছিল, সংসারে খরতর বৃদ্ধি জিনিসটাতে নিশ্চয়ই অনেক কাজ হয়,
কিস্ত তাহার সংস্রব হয়তো আরামের নহে।

যাহা হউক, সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ইহার সঙ্গে অনেক ক্ষণের জ্ঞা আলাপ-পরিচয় হইল। প্রথমেই আশ্বস্ত হইলাম যথন দেখা গেল মামুষটি সঙ্গারুজাতীয় নহে। সম্পূর্ণ মোলায়েম। দেখিতে পাইলাম, ইহার প্রথরতা চিন্তায় কিন্তু প্রকৃতিতে নয়। আসল কথা, মামুষের প্রতি ইহার আন্তরিক দরদ আছে, অক্যায়ের প্রতি বিছেষ এবং মামুষের সার্বজনীন উন্নতির প্রতি অমুরাগ আছে; ক্সেইটে থাকিলেই মামুষের মন কেবলমাত্র চিন্তার তুব্ডিবাঞ্জি

করিয়া স্থুখ পায় না। এই দেশে সেইটে একটা মস্ত জিনিস, মামুষ এখানে সর্বদা প্রত্যক্ষগোচর হইয়া আছে: মানুষের সম্বন্ধে এখানে ঔংস্থক্যের অস্ত নাই। মামুষের প্রতি উদাসীনতার অভাবেই ইহাদের মন এমন প্রচুরশস্ত্রশালী হইয়া উঠিয়াছে। কেননা, শুধু বীজে ও মাটিতে ফসল ভালো হয় না, জমিতে সর্বদা রস থাকা চাই; মানুষের প্রতি মানুষের টানই সেই চিরস্তন রস যাহাতে করিয়া মনের সকল রকম ফসল একেবারে অপর্যাপ্ত হইয়া ফলিয়া উঠে। আমাদের দেশে আমি অনেক শক্তিশালী লোক দেখিয়াছি, মামুষের সঙ্গে তাঁহাদের হৃদয়ের সংস্রব স্থগভীর ও সর্বদা বিভ্যমান নহে বলিয়াই তাঁহারা আপনার সাধ্যকে পূর্ণভাবে সাধিত করিয়া, তুলিতে পারেন না। মামুষ তাঁহাদের কাছে তেমন করিয়া চাহিতেছে না বলিয়াই মামুষের ধন তাঁহারা পূরা পরিমাণ বাহির করিতে পারিতেছেন না। বিরল-বসতি লোকালয়ে মামুষ নিজের নিতান্ত প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কিছু ফলায় না; এবং তাহারও অনেক নষ্ট হয়, ফেলা যায়। আমাদের সেইরূপ বিরূলে বাস: মানুষ ছাঁকিয়া বাঁকিয়া স্সামাদের হৃদয়মনকে আকর্ষণ করিতেছে না। সেইজন্ম আমরা অনেকে চিন্তা করিতে পারি, কিন্তু সে চিন্তা আলস্ত ঘুচাইয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না; অনেকের হৃদয় আছে, কিন্তু সে হৃদয় ছেলেপুলে-ভাইপো-ভাগনের বাহিরে খাটিবার ক্ষেত্র পায় না।

যাহাই হউক, ওয়েল্সের সঙ্গে কথা কহিতে গিয়া এইটে বুঝিতে পারিলাম, ইহাদের চিস্তাশীলতা ও রচনাশক্তির অবলম্বন মামুষ; এইজন্ম তাহা শিকারীর শিকার-ইচ্ছার মতো কেবলমাত্র, শক্তির খেলা নহে। এইজন্ম ইহাদের চিস্তার যে তীক্ষতা তাহা, ছুরির তীক্ষতার মতো নহে; তাহা সঞ্জীব তীক্ষতা, তাহা দৃষ্টির

## ইংলণ্ডের ভাবুকসমাজ

তীক্ষতা; তাহার সঙ্গে দ্বদয় আছে, জীবন আছে।

আর-একটা জিনিস দেখিয়া বারবার বিশ্বিত হইলাম, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। সে ইহাদের চিন্তার ক্ষিপ্রতা। আমার বন্ধুর সঙ্গে ওয়েল্সের যতক্ষণ কথা চলিল ততক্ষণ পদে পদে কথাবার্তার প্রবাহ উজ্জ্বল চিন্তার কণায় ঝল্মল্ করিতে লাগিল। কথার সঙ্গের কথার স্পর্শে আপনি ফুলিঙ্গ বাহির হইতে থাকে, মুহূর্তকাল বিলম্ব হয় না। ইহাতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের মনপ্রস্তুত হইয়াই আছে। ইহারা যে চিন্তা করিতেছেন তাহা নহে, চারি দিকের ঠেলায় ইহাদের নিয়ত চিন্তা করাইতেছে; তাই ইহাদের মন ছুটিতে ছুটিতেও ভাবিতে পারে এবং ভাবিতে ভাবিতেওকথা কহিয়া যায়। ইহাদের ব্যক্তিগত মনের পশ্চাতে সমস্ত দেশের মন জাগিয়া আছে; চিন্তার ঢেউ কথার কল্লোল কেবলই নানা দিক হইতে নানা আকারে পরস্পরের চিত্তকে আঘাত করিতেছে। ইহাতে মনকে জাগ্রত ও মুখরিত না করিয়া থাকিতে পারে না।

আমার বন্ধু চিত্রশিল্পী, কথার কারবার তাঁহার নহে। তাঁহার সঙ্গে আমার অনেকদিন অনেক আলাপ হইয়াছে; সর্বদা ইহাই লক্ষ্য করিয়াছি, যে কথাটাই ইহার সন্মুখে উপস্থিত হয় তৎক্ষণাৎ সেটাকে ইনি জ্বোরের সঙ্গে ভাবিতে পারেন ও জ্বোরের সঙ্গে বলিতে পারেন। সে জ্বোর কিছুমাত্র গায়ের জ্বোর নহে, তাহা চিম্ভার জ্বোর। ইহার অহুভূতিশক্তিও ক্রত এবং প্রবল। যেটা ভালো লাগিবার জ্বিনিস সেটাকে ভালো লাগিতে ইহার ক্ষণমাত্র বিলম্ব হয় না, সে সম্বন্ধে ইহাকে আর-কাহারো মুখাপেক্ষা করিতে হয় না; যেটাকে গ্রহণ করিতে হইবে সেটাকে ইনি একেবারেই ক্ষমেয়ে গ্রহণ করেন। মামুষকে ও মামুষের শক্তিকে গ্রহণ

করিবার সহজ ক্ষমতা ইহার এমন প্রবল বলিয়াই ইনি ইহার দেশের নানা শক্তিশালী নানা শ্রেণীর লোককে এমন করিয়া বদ্ধুত্ব-পাশে বাঁধিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা কেহ বা কবি, কেহ সমালোচক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ দার্শনিক, কেহ গুণী, কেহ জ্ঞানী, কেহ রসিক, কেহ রসজ্ঞ; তাঁহারা সকলেই বিনা বাধার এক ক্ষেত্রে মিলিবার মতো লোক নহেন, কিন্তু তাঁহার মধ্যে সকলেই মিলিতে পারিয়াছেন।

আমার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিতে গিয়া আমার ইহাই মনে হইতে থাকে, অনেক বিষয়েই ইহাদিগকৈ এখন আর গোড়া হইতেই ভাবিতে হয় না; ইহারা অনেক কথা অনেক দূর পর্যস্ত ভাবিয়া রাখিয়াছেন। ভাবনার প্রথম ধান্ধাতেই যত বিলম্ব, তখনই জড়ছ ভাঙিতে সময় লাগে; কিন্তু যখন তাহা কিছুদূর পর্যস্ত অগ্রসর হইয়াছে তখন তাহার পক্ষে চলা সহজ। ইহাদের দেশে ভাবনা জিনিসটা চলার মুখেই আছে। তাহার চাকা আপনিই সরে; মান্থবের চিন্তার অধিকাংশ বিষয়ই মাঝ-রাস্তায়। এইজক্য ইহাদের কোনো শিক্ষিত লোকের সঙ্গে যখন আলাপ করা যায় তখন একেবারেই স্থচিন্তিত কথার ধারা পাওয়া যায়, এবং সেই ধারা ক্রতগতিশীল।

থেখানে চিস্তার এমন একটা বেগ আছে সেখানে চিস্তার আনন্দ যে কতথানি তাহা সহজ্ঞেই অনুভব করা যায়। সেই আনন্দ এখানকার শিক্ষিতসমাজের সামাজিকতার একটি প্রধান অঙ্গ। এখানকার সামাজিক মেলামেশার মধ্যে চিত্তের লীলা আপনার বিহারক্ষেত্র রচনা করিতেছে। চিস্তার সঞ্চার কেবল বক্তৃতায় এবং বই লেখায় নহে, তাহা মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখা-সাক্ষাতে। অনেক সময় ইহাদের আলাপ শুনিতে শুনিতে

### ইংলণ্ডের ভাবুকসমাজ

আমার মনে হইয়াছে, এ-সব কথা লিখিয়া রাখিবার জিনিল, ছড়াইয়া ফৈলিবার নহে। কিন্তু, মান্থবের মন কুপণতা করিয়া কোনো বড়ো ফল পাইতে পারে না। যেখানে ছড়াইয়া ফেলিবার যোগ্যতা নাই সেখানে ভালো করিয়া কাজে লাগাইবার যোগ্যতাও নাই। প্রত্যেক বীজের হিলাব রাখিয়া টিপিয়া টিপিয়া পুঁতিতে গেলে বড়ো রকমের চাব হয় না। দরাজ হাতে ছড়াইয়া ছড়াইয়া চলিতে হয়, তাহাতে অনেকটা নিক্ষল হইয়াও মোটের উপর লাভ দাঁড়ায়। এইজ্য় চিস্তার চর্চায় সেই আনন্দ থাকা চাই যাহাতে সেপ্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি হইয়া জ্মিতে পারে। আমাদের দেশে চিত্তের সেই আনন্দলীলার অভাবটাই সকল দৈয়ের চেয়ে বেশি বলিয়া ঠেকে।

কেম্ব্রিজের কলেজ-ভবনে একজন অধ্যাপকের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হইয়া আমি দিন-হয়েক বাস করিয়াছিলাম। ইহার নাম লোয়েস ডিকিজন। ইনিই 'জন্ চীনাম্যানের পত্র' বইখানির লেখক। সে বইখানি যখন প্রথম বাহির হয় তখন আমাদের দেশে প্রাচ্যদেশাভিমানের একটা প্রবল হাওয়া দিয়াছিল। সমস্ত য়য়রাপের চিত্ত যেমন একই সভ্যতাস্থত্রের চারি দিকে দানা বাঁধিয়াছে তেমনি করিয়া একদিন সমস্ত এসিয়া এক সভ্যতার রস্তের উপর একটি শতদলপদ্ম হইয়া বিশ্ববিধাতার চরণতলে নৈবেজরূপে জাগিয়া উঠিবে, এই কল্পনা ও কামনা আমাদিগকে মাতাইয়া তুলিতেছিল। সেই সময়ে এই 'চীনাম্যানের পত্র' বইখানি অবলম্বন করিয়া আমি এক মস্ত প্রবন্ধ লিখিয়া সভায় পাঠ করিয়াছিলাম। তখন জানিতাম, সে বইখানি সত্যই চীনাম্যানের লেখা। যিনি লেখক তাঁহাকে দেখিলাম; তিনি চীনাম্যান নহেন তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু, তিনি ভারুক, অতএব তিনি সকল

দেশের মানুষ। যে তুইদিন ইহার বাসায় ছিলাম ইহার সঙ্গে প্রায় নিয়ত আমার কথাবার্তা হইয়াছে। স্রোতের সঙ্গে স্রোত যেমন অনায়াসে মেশে তেমনি অঞ্জান্ত আনন্দে তাঁহার চিত্তবেগের টানে আমার চিত্ত ধাবিত হইয়া চলিতেছিল। ইহা বিশেষ কোনো উপার্জন বা লাভের ব্যাপার নহে ; ইহা কোনো বিশেষ বিষয়ের বই পড়া বা কলেজের বক্তৃতা শোনার কাব্রু করে না: ইহা মনের চলার আনন্দ। যেমন বসস্তে সমস্তই কেবল ফল ও ফুল নহে, তাহার সঙ্গে দক্ষিণের হাওয়া আছে, সেই হাওয়ার উত্তাপে ও আন্দোলনে ফুলের আনন্দবিকাশ সম্পূর্ণ হইতে থাকে, তেমনি এখানকার মনোবিকাশের চারি দিকে যে একটা আলাপের বসস্তহাওয়া বহিতেছে, যাহাতে গন্ধ ব্যাপ্ত হইতেছে ও বীজ ছড়াইয়া পড়িতেছে, যাহাতে প্রাণের ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের উৎসব দিগ্দিগস্তরকে মাতাইয়া তুলিতেছে, এই সন্তুদয় চিম্ভাশীল অধ্যাপকের গ্রন্থমণ্ডিত বাসাটুকুর মধ্যে আমি তাহারই একটা প্রবল স্পর্শ পাইলাম। -ইহার সঙ্গে এক সময়ে যখন এখানকার একজন বিখ্যাত গণিত-অধ্যাপক রাদেল সাহেব আসিয়া মিলিত হইলেন তথন তাঁহাদের আলাপের আন্দোলন আমার মনকে পদে পদে অভিহত করিয়া আনন্দিত করিয়া তুলিল। গণিতের তেজে কাহারো মন দগ্ধ হইয়া শুকাইয়া যায়, কাহারো মন আলোকিত হইয়া উঠে। রাসেল সাহেবের মন যেন প্রথর আলোকে দীপ্যমান। সেই চিস্তার আলোকের সঙ্গে সঙ্গে অপর্যাপ্ত হাস্তরশ্মি মিলিত হইয়া আছে, সেইটে আমার কাছে সব-চেয়ে সরস লাগিল। রাত্রে আহারের পর আমরা কলেজের বাগানে গিয়া বসিতাম। সেখানে একদিন রাত্রি এগারোটা পর্যস্ত প্রাচীন তরুসভার গভীর নীরবভার মধ্যে এই তুই অধ্যাপক বন্ধুর আলাপ আমি শুনিতেছিলাম। আলাপের

### ইংলণ্ডের ভাবুকসমাজ

বিষয় বহুদুরব্যাপী। তাহার মধ্যে সাহিত্য, সমাঞ্চতত্ত, দর্শন, সকলরকম জিনিসই ছিল। আমার কাছে সেই রাত্রির স্মৃতিটি বড়ো রমণীয়। এক দিকে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির আকাশ-ক্ষোড়া নিস্তরতা. আর-এক দিকে তাহারই মাঝখান দিয়া মামুবের চঞ্চল মন আপনার তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া সমস্ত বিশ্বকে বাহুবন্ধনে বাঁধিবার জন্ম অভিসারে চলিয়াছে। যেন পর্বতমালা স্থির নিশ্চল গাস্ভীর্যের সহিত আকাশ ভেদ করিয়া দাঁডাইয়া আছে, আর তাহারই পায়ের কাছটা ঘিরিয়া ঘিরিয়া নির্মারিণী ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহাকে কেহই থামাইয়া রাখিতে পারিতেছে না: তাহার কলোচ্ছাস কেবলই প্রশ্ন করিতেছে এবং গভীর গিরিকন্দরগুলা তাহারই ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিতেছে । প্রকৃতি এবং চিত্ত এই ছইয়ের যোগ আমি সেই প্রাচীন বিভালয়ের পুরাতন বাগানে বসিয়া অমুভব করিতেছিলাম। বৃহৎ বিশ্বের নীরবতা মান্তবের মধ্যেই বাণী-আকারে আপনাকে অবিশ্রাম প্রকাশ করিতেছে, এই বাণীস্রোতেই বিশ্বের আত্মোপলব্ধি, তাহার নিরম্ভর আনন্দ, ইহাই আমি সেদিন निविज्जाल উপলব্ধি করিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল. জগতে অন্ধকারের মহাসত্তা অতিবিপুল। অনস্ত আকাশে সেই মহান্ধকার আপনাকে আলোকের লীলায় ব্যক্ত করিতেছে। সেই আলোকের আবর্ত চঞ্চল, তাহা সর্বদা কম্পমান; তাহা কোথাও বা শিখায়, কোথায় বা ক্লুলিক্লে, কোথাও বা ক্ষণকালের জন্ম, কোথাও বা দীর্ঘকালের জন্ম উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু এই চঞ্চল আলোকমালাই অবিচলিত মহৎ অন্ধকারের বাণী । মানুষের চিত্তের চঞ্চল ধারাটিও তেমনি বিশাল বিশ্বের এক প্রান্ত দিয়া নানা পথে আঁকিয়া-বাঁকিয়া নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া কেবলই বিশ্বকে প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়াছে । যেখানে সেই প্রকাশ

পরিপূর্ণ ও প্রশস্ত সেইখানেই বিশ্বের চরিতার্থতা আনন্দে ও ঐশর্থের সমারোহে উৎসবময় হইয়া উঠিতেছে। নিস্তব্ধ রাত্রে ছই বন্ধ্র মৃছ কণ্ঠের কথাবার্তায় আমি মানুষের মনের মধ্যে সমস্ত বিশ্বের সেই আনন্দ, সেই ঐশ্বর্য, অমূভব করিতেছিলাম।



ক্টপদোর্ড, ক্রক



সি. এফ. এন্ডুস

# ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রি

সকল সময়েই মামুষ যে নিজের যোগ্যতা বিচার করিয়া বৃত্তি অবলম্বন করিবার সুযোগ পায় তাহা নহে— সেইজক্ত পৃথিবীতে কর্মরথের চাকা এমন কঠোর স্বরে আর্তনাদ করিতে করিতে চলে। যে মামুষের মুদির দোকান খোলা উচিত ছিল সে ইস্কূল-মাস্টারি করে, পূলিসের দারোগা হওয়ার জক্ত যে লোক স্বষ্ট হইয়াছে তাহাকে পাদ্রির কাজ চালাইতে হয়। অক্ত ব্যবসায়ে এইরূপ উল্টাপাল্টাতে খুব বেশি ক্ষতি করে না, কিন্তু ধর্মন্যাবসায়ে ইহাতে বুড়োই অঘটন ঘটাইয়া থাকে। কারণ, ধর্মের ক্ষেত্রে মামুষ যথাসম্ভব সত্য হইতে না পারিলে তাহাতে কেবল যে ব্যর্থতা আনে তাহা নহে, তাহাতে অমঙ্গলের স্বষ্টি করে।

খুন্টানধর্মের আদর্শের সঙ্গে এ দেশের মানবপ্রকৃতির এক জায়গায় খুব একটা অসামঞ্জস্ম আছে, খুন্টানশাল্রোপদিষ্ট একাস্ত নত্রতা ও দাক্ষিণ্য এ দেশের স্বভাবসংগত নহে। প্রকৃতির সঙ্গে এবং মামুষের সঙ্গে লড়াই করিয়া নিজেকে জয়ী করিবার উত্তেজনা ইহাদের রক্ষে প্রাচীনকাল হইতে বংশামুক্রমে সঞ্চারিত হইয়া আসিয়াছে; সেইজ্জ্ম সৈম্মদলে যাহাদের ভর্তি হওয়া উচিত ছিল তাহারা যখন পাজির কাজে নিযুক্ত হয় তখন ধর্মের রঙ শুভ্রতা ত্যাগ করিয়া লাল টক্টকে হইয়া উঠে। সেইজ্জ্ম য়ুরোপে আমরা সকল সময়ে পাজিদিগকে শাস্তির পক্ষে, সার্বজাতিক স্থায়পরতার পক্ষে দেখিতে পাই না। যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় ইহারা বিশেষভাবে ঈশ্বরকে নিজেদের দলপতি করিয়া দাঁড় করায় এবং ঈশ্বরোপাসনাক্ষে রক্তপাতের ভূমিকা-রূপে ব্যবহার করে।

অনেক সময়েই দেখা যায়, ইহারা যাহাদিগকে হীদেন বলে তাহাদের প্রতি সত্যবিচার করিতে ইহারা অক্ষম। যেন তাহারা খুস্টানের ঈশ্বরের প্রতিছন্দ্বী আর-কোনো দেবতার সৃষ্টি; স্কুতরাং তাহাদিগকে নিন্দিত করিতে পারিলে যেন নিজের ঈশ্বরের গৌরব বৃদ্ধি করা হয়, এইরকমের একটা ভাব তাহাদের মনে আছে। এই বিরুদ্ধতা, এই উগ্র প্রতিছন্দ্বিতা -দ্বারা পাত্রি অক্সধর্মের লোককে সর্বদা পীড়া দিয়াছে। তাহারা অস্ত্রধারী সৈক্তদলের মতো অক্সকে আঘাত করিয়া জয় করিতে চাহিয়াছে।

তাই ভারতবর্ষে পাদ্রিদের সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তাহা এই বিরুদ্ধতার ধারণা। তাহারা যে আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত পুথক, এইটেই আমরা অমুভব করিয়াছি। তাহারা আমাদিগকে পুস্টান করিতে প্রস্তুত, কিন্তু নিজেদের সঙ্গে আমাদিগকে মিলাইয়া লইতে প্রস্তুত নহে। তাহারা আমাদিগকে জয় করিবে, কিন্তু এক করিবে না। এক জাতির সঙ্গে আর-এক জাতিকে মিলাইবার ভার ইহাদেরই লওয়া উচিত ছিল। যাহাতে পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করিয়া স্থবিচার করিতে পারে. সেই সেতু বাঁধিয়া দেওয়া তো ইহাদেরই কাজ। কিন্তু, তাহার বিপরীত ঘটিয়াছে। খুস্টান পাজিরা অখুস্টান জাতির ধর্ম সমাজ ও আচার-ব্যবহারকে যতদুর সম্ভব কালিমালিগু করিয়া দেশের লোকের কাছে চিত্রিত করিয়াছে। এমন কোনো জাতি নাই যাহার হীনতা বা শ্রেষ্ঠতাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখানো যায় না। অথচ ইহাই নিশ্চিত সত্য যে, সকল জাতিকেই তাহার শ্রেষ্ঠতার দ্বারা বিচার করিলেই তাহাকে সত্যরূপে জানা যায়। ফ্রদয়ে প্রেমের অভাব এবং আত্মগরিমাই এই বিচারের বাধা। যাঁহারা ভগবানের প্রেমে জীবনকে উৎসর্গ করেন তাঁহারা এই বাধাকে

# ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাজি

অতিক্রম করিবেন, ইহাই আশা করা যায়। কিন্তু, অক্স জাতিক্রে হীন করিয়া দেখাইয়া পাজিরা খৃস্টান-অখুস্টানের মধ্যে যত-বড়ো প্রবল ভেদ ঘটাইয়াছে এমন বোধ হয় আর-কেহই করে নাই। অক্সকে দেখিবার বেলায় তাহারা ধর্মব্যবসায়ের সাম্প্রদায়িক কালো চশমা পরিয়াছে। বিজ্ঞেতা ও বিজ্ঞিত জাতির মাঝখানে একটা প্রচণ্ড অভিমান স্বভাবতই আছে, তাহা শক্তির অভিমান— স্বতরাং পরস্পরের মধ্যে মামুবোচিত মিলনের সেই একটা মন্ত অন্তরায়— পাজিরা সেই অভিমানকে ধর্ম ও সমাজনীতির দিক হইতেও বড়ো করিয়া তুলিয়াছে। কাজেই খুস্টানধর্মও নানা প্রকারে আমাদের মিলনের একটা বাধা হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আমাদের পরস্পরের শ্রেষ্ঠ পরিচয় আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু, এমন সাধারণভাবে কোনো সম্প্রাদায় সম্বন্ধে কোনো কথা বলা চলে না তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। এখানে আসিয়া একজন খৃন্টান পাজির সহিত আমার আলাপ হইয়াছে যিনি পাজির চেয়ে খৃন্টান বেশি— ধর্ম গাঁহার মধ্যে ব্যবসায়িক মূর্তি ধরিয়া উগ্রন্ধপে দেখা দেয় নাই, সমস্ত জীবনের সহিত স্প্রমালিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। এমন মান্ত্র্যকে কেহ মনে করিতে পারে না যে 'ইনি আমাদের পক্ষের লোক নহেন— ইনি অক্ত দলের'। ইহাই অত্যন্ত অন্থভব করি, ইনি মান্ত্র্যক— ইনি সত্যকে মঙ্গলকে সকল মান্ত্র্যের মধ্যে দেখিতে আনন্দ বোধ করেন—তাহা খুন্টানেরই বিশেষ সম্পত্তি মনে করিয়া ঈর্যা করেন না। আরো আশ্চর্যের বিষয়, ইহার কর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে। সেখানে খুন্টানের পক্ষে যথার্থ খুন্টান হইবার মন্ত একটা বাধা আছে— কারণ, সেখানে তিনি রাজা। সেখানে রাষ্ট্র-নীতি ধর্মনীতির সপত্নী। অনেক সময়ে ভিনিই স্থয়োরানী।

এইজন্ম ভারতবর্ষের পাত্রি ভারতবাসীর সমগ্র জীবনের সঙ্গে সমবেদনার যোগ রাখিতে পারেন না। একটা মস্ত জায়গায় আমাদের সঙ্গে তাঁহাদের জাতীয় স্বার্থের সংঘাত আছে এবং এক জায়গায় তাঁহারা তাঁহাদের গুরুর উপদেশ শিরোধার্য করিয়া শির নত করিতে পারেন না। তিনি নম্রতা-দ্বারা পৃথিবী জয় করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু সেটা স্বর্গরাজ্যের নীতি। ইহারা মর্তরাজ্যের অধীশ্বর।

আমি বাঁহার কথা বলিতেছি ইনি রেভারেণ্ড্ এণ্ডু দ। ভারত-বর্ষের লোকের কাছে ইহার পরিচয় আছে। তিনি আপনার মধ্যে যে ইংরেজ রাজা আছে তাহাকে একেবারে হার মানাইয়াছেন এবং আমাদের আপন হইবার পবিত্র অধিকার লাভ করিয়াছেন। খুস্টানধর্ম যেখানে সমগ্র জীবনের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে সেখানে যে কী মাধ্র্য এবং উদারতা তাহা ইহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়াকে আমি বিশেষ সোভাগ্য বলিয়া গণ্য করি।

ইনিই একদিন আমাকে বলিলেন, 'দেশে ফিরিবার পূর্বে এখানকার গৃহস্থবাড়ি তোমাকে দেখিয়া যাইতে হইবে। শহরে তাহার অনেক রূপাস্তর ঘটিয়াছে— পল্লীগ্রামে না গেলে তাহার ঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না।' ইহার একজন বন্ধু স্টাকোর্ড্ শিয়রে এক পল্লীতে পাজির কাজ করিয়া থাকেন; তাঁহারই বাড়িতে এণ্ডুস সাহেব কিছুদিন আমাদের বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

অগস্ট্ মাস এ দেশে গ্রীম্ম-ঋতৃর অধিকারের মধ্যে গণ্য। সে
সময়ে শহরের লোক পাড়াগাঁয়ে হাওয়া খাইয়া আসিবার জন্ম চঞ্চল
হইয়া উঠে। আমাদের দেশে এমন অবারিতভাবে আমরা প্রকৃতির
সঙ্গ পাই— সেখানে আকাশ এবং আলোক এমন প্রচ্ররূপে
আমাদের পক্ষে স্থলভ বে, তাহার সঙ্গে যোগসাধনের জন্ম বিশেষ

# ইংলভের পলীগ্রাম ও পাজি

ভাবে আমাদিগকে কোনো আয়োজন করিতে হয় না। কিন্তু, এখানে প্রকৃতিকে তাহার ঘোমটা খুলিয়া দেখিবার জস্ম লোকের মনের ঔংস্কা কিছুতেই ঘূচিতে চায় না। ছুটির দিনে ইহারা যেখানে একটু খোলা মাঠ আছে সেইখানেই দলে দলে ছুটিয়া আয়— বড়ো ছুটি পাইলেই শহর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। এমনি করিয়া প্রকৃতি ইহাদিগকে চলাচলের মুখে রাখিয়াছে, ইহাদিগকে এক জায়গায় স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে দেয় না। ছুটির ট্রেনগুলি একেবারে লোকে পরিপূর্ণ। বসিবার জায়গা পাওয়া যায় না। সেই শহরের উড়ুক্কু মায়ুষের ঝাঁকের সঙ্গে মিশিয়া আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম।

গম্যস্থানের স্টেশনে আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা তাঁহার খোলা গাড়িট লইয়া আমাদের জন্ম অপেক্ষা করিতেছিলেন। গাড়িতে যখন চড়িলাম তখন আকাশে মেঘ। ছায়াচ্ছন্ন প্রভাতের আবরণে পল্লীপ্রকৃতি মানমুখে দেখা দিল। অল্প কিছুদ্র যাইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

বাড়িতে গিয়া যখন পৌছিলাম গৃহস্বামিনী তাঁহার আগুনজ্বালা বিসিবার ঘরে লইয়া গেলেন। বাড়িটি পুরাতন পাজিনিবাস নহে। ইহা নৃতন-তৈরি। গৃহসংলয় ভূমিখণ্ডে বৃদ্ধ তরুপ্রের অক্ট ভাষায় মর্মরিত করিতেছে না। বাগানটি নৃতন, বোধ হয় ইহারাই প্রস্তুত করিয়াছেন। ঘন সবৃদ্ধ ভূপক্ষেত্রের ধারে ধারে বিচিত্র রঙের ফুল ফুটিয়া কাঙাল চক্ষুর কাছে অজ্ঞ সৌন্দর্যের অবারিত অন্ধসত্র শুলিয়া দিয়াছে। গ্রীশ্ব-শ্বভূতে ইংলণ্ডে ফুলপল্লবের যেমন সরসতা ও প্রাচুর্য এমন তো আমি কোথাও দেখি নাই। এখানে মাটির উপরে ঘাসের আন্তরণ যে কী ঘন ও তাছা কী নিবিড় সবৃদ্ধ তাহা

ना पिथिल विश्वाम कता यात्र ना।

বাড়িটির ঘরগুলি পরিপাটি পরিচ্ছন্ন; লাইব্রেরি স্থুপাঠ্য গ্রন্থে পরিপূর্ণ; ভিতরে বাহিরে কোথাও লেশমাত্র অযমের চিহ্ন নাই। এখানকার ভন্তগৃহস্থ-ঘরে এই জিনিসটাই বিশেষ করিয়া আমার মনে লাগিয়াছে। ইহাদের ব্যবহারের আরামের ও গৃহসজ্জার উপকরণ আমাদের চেয়ে অনেক বেশি, অথচ ঘরের প্রত্যেক সামাস্ত জিনিসটির প্রতি গৃহস্থের চিত্ত সতর্কভাবে জাগ্রত আছে। নিজের চারি দিকের প্রতি শৈথিল্য যে নিজেরই অবমাননা তাহা ইহারা খুব বুঝে। এই জাগ্রত আত্মাদরের ভাবটি ছোটোবড়ো সকল বিষয়েই কাজ করিতেছে। ইহারা নিজের মন্তুন্তুগোরবকে খাটো করিয়া দেখে না বলিয়াই নিজের ঘর-বাড়িকে যেমন সর্বপ্রয়ে তাহার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে, তেমনি নিজের প্রতিবেশকে সমাজকে দেশকে সকল বিষয়ে সকল দিক হইতে সম্মার্জন করিয়া তুলিবার জন্ম ইহানের প্রয়াস অহরহ উন্থত হইয়া রহিয়াছে। ক্রিটি জিনিসটাকে ইহারা কোনো কারণেই কোনো জায়গাতেই মাপ করিতে চায় না।

বিকালের দিকে আমাকে লইয়া গৃহস্বামী উট্রম সাহেব বেড়াইতে বাহির হইলেন। তখন বৃষ্টি থামিয়াছে, কিন্তু আকাশে মেঘের অবকাশ নাই। এখানকার পুরুষেরা যেমন কালো টুপি মাথায় দিয়া মলিন বর্ণের কোর্তা পরিয়া বেড়ায় এখানকার দেবতাও সেইরকম অত্যন্ত গন্তীর ভদ্রবেশে আচ্ছন্ন হইয়া দেখা দিলেন। কিন্তু, এই ঘনগান্তীর্ষের ছায়াতলেও এখানকার পল্লীশ্রীর সৌন্দর্য ঢাকা পড়িলানা। গুল্মশ্রেণীর বেড়ার ঘারা বিভক্ত ঢেউ-খেলানো প্রান্তরের প্রগাঢ় শ্রামলিমা হুই চক্ষুকে স্নিশ্বতায় অভিষক্ত করিয়া দিল। জায়গাটা পাহাড়ে বটে, কিন্তু পাহাড়ের উগ্র বন্ধুরতা কোথাও

# ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাজি

নাই—আমাদের দেশের রাগিণীতে যেমন স্থরের গায়ে স্থর মীড়ের টানে ঢলিয়া পড়ে, এখানকার মাটির উচ্ছাসগুলি তেমনি ঢালু হইয়া পরস্পর গায়ে গায়ে মিলিয়া রহিয়াছে; ধরিত্রীর স্থরবাহারে যেন কোন্দেবতা নিঃশব্দ রাগিণীতে মেঘমল্লারের গত বাজাইতেছেন। আমাদের দেশের যে-সকল প্রদেশ পার্বত্য, সেখানকার যেমন একটা উদ্ধত মহিমা আছে এখানে তাহা দেখা যায় না। চারি দিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হয়, বয়্ম প্রকৃতি এখানে সম্পূর্ণ পোষ মানিয়াছে। যেন মহাদেবের বাহন বৃষ— শরীরটি নধর চিক্কণ, নন্দীর তর্জনীসংকেত মানিয়া তাহার পায়ের কাছে শিঙ নামাইয়া শাস্ত হইয়া পড়িয়া আছে, প্রভুর তপোবিশ্বের ভয়ে হায়াধ্বনিও করিতেছে না।

পথে চলিতে চলিতে উট্রম সাহেব একজন পথিকের সঙ্গে কিছু কাজের কথা আলাপ করিয়া লইলেন। ব্যাপারটা এই— স্থানীয় চাষী-গৃহস্থদিগকে নিজেদের ভিটার চারি দিকে খানিকটা করিয়া বাগান করিতে উৎসাহ দিবার জফ্য ইহারা একটি কমিটি করিয়া উৎকর্য অনুসারে পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অল্পদিন হইল পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, ভাহাতে এই পথিকটি পুরস্কারের অধিকারী হইয়াছে। উট্রম সাহেব আমাকে কয়েকটি চাষী-গৃহস্থের বাড়ি দেখাইতে লইয়া গেলেন। তাহারা প্রভ্যেকেই নিজের কুটারের চারি দিকে বহুয়ত্বে খানিকটা করিয়া ফুলের ও তরকারির বাগান করিয়াছে। ইহারা সমস্ত দিন মাঠের কাজে খাটিয়া সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিয়া এই বাগানের কাজ করে। এমনি করিয়া গাছপালার প্রতি ইহাদের এমন একটা আনন্দের টান হয় যে, এই অতিরিজ্প পরিশ্রম ইহাদের গায়ে লাগে না। ইহার আর-একটি স্ক্ষল এই যে, এই উৎসাহ মদের নেশাকে খেদাইয়া রাখে। বাহিরকে রমণীয়

করিয়া তুলিবার এই চেষ্টায় নিজের অন্তরকেও ক্রমশ সৌন্দর্থের স্থরে বাঁধিয়া ভোলা হয়। এখানকার পল্লীবাসীর সঙ্গে উদ্রম সাহেবের হিতান্থর্চানের সম্বন্ধ আরো নানা দিক হইতে দেখিয়াছি। এইপ্রক্র্রার মঙ্গলরভে-নিয়ত-উৎসর্গ-করা জীবন যে কী স্থন্দর তাহা ইহাকে দেখিয়া অন্থভব করিয়াছি। ভগবানের সেবার অমৃতরসে ইহার জীবন পরিপক্ষ মধুর ফলের মতো নম্ম হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ঘরের মধ্যে ইনি একটি পুণ্যের প্রদীপ জালিয়া রাখিয়াছেন; অধ্যয়ন ও উপাসনার দ্বারা ইহার গার্হস্থ্য প্রতিদিন ধৌত হইতেছে; ইহার আতিথ্য যে কিরূপ সহজ ও স্থন্দর তাহা আমি ভূলিতে পারিব না।

এই-যে এক-একটি করিয়া পাজি কয়েকটি গ্রামের কেন্দ্র হইয়া বিসিয়া আছেন, ইহার সার্থকতা এবার আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম; এই সর্বদেশব্যাপী ব্যুহবদ্ধ চেষ্টার দ্বারা নিতান্ত গগুগ্রামগুলির মধ্যে একটা উন্নতির প্রয়াস জাগ্রত হইয়া আছে। এইরূপে ধর্ম এ দেশে শুভকর্ম-আকারে চারি দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। একটি বৃহৎ ব্যবস্থার স্থ্রে এ দেশের সমস্ত লোকালয় মালার মতো গাঁথা হইয়াছে। আমাদের মতো যাহারা এইপ্রকার সর্বজনীন ব্যবস্থার অভাবে পীড়িত হইতেছে তাহারাই জানে ইহা কতবড়ো একটি কল্যাণ।

মানুষ এমন কোনো নিখুঁত ব্যবস্থা চিরকালের মতো পাকা করিয়া গড়িয়া রাখিতে পারে না যাহার মধ্যে কোনো ভণ্ডামি, কোনো অনর্থ, কোনো কালে প্রবেশ করিবার পথ না পায়। এ দেশের ধর্মমত ও ধর্মতন্ত্রের সঙ্গে এখনকার উন্নতিশীল কালের কিছু কিছু অসামঞ্জস্ত ঘটিতেছে, এ কথা সকলেই জানে। আমি এখানকার অনেক ভালো লোকের মুখে শুনিয়াছি, ভক্তনালয়ে

# ইংলণ্ডের পদ্মীগ্রাম ও পাত্রি

যাওয়া তাঁহাদের পক্ষে অসাধ্য হইয়াছে। যে-সকল কথা বিশ্বাস করা অসম্ভব তাহাকে অন্ধভাবে স্বীকার করিবার পাপে তাঁহারা লিগু হইতে চান না। এইক্সপে দেশপ্রচলিত ধর্মমত নানা স্থানে জীর্ণ হইয়া পড়াতে ধর্মের আশ্রয়কে তাঁহারা সর্বাংশেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। এইরূপ সময়েই নানা কপটাচার বৃদ্ধ ধর্মমতকে আশ্রয় করিয়া তাহাকে আরো রোগাতুর করিয়া তোলে। আজ-কালকার দিনে নি:সন্দেহই চার্চের মধ্যে এমন অনেক পাজি আসন গ্রহণ করিয়াছেন বাঁহারা যাহা বিশ্বাস করেন না তাহা প্রচার করেন, এবং যাহা প্রচার করেন তাহাকে কায়ক্লেশে বিশ্বাস করিবার জন্ম, নিজেকে ভোলাইবার আয়োজন করিতে থাকেন। এই মিথাা যে সমান্তকে নানাপ্রকারে আঘাত করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। চিরদিনই গোঁডামি ধর্মের সিংহছারকে এমন সংকীর্ণ করিয়া ধরে যাহাতে করিয়া ক্ষুত্রতাই প্রবেশ করিবার পথ পায়, মহন্ত্ব বাহিরে পড়িয়া থাকে। এইরূপে য়ুরোপে বাঁহারা জ্ঞানে প্রাণে হৃদয়ে মহৎ তাঁহারা অনেকেই য়ুরোপের ধর্মতন্ত্রের বাহিরে পড়িয়া গিয়াছেন। এ অবস্থা কখনোই কল্যাণকর হইতে পারে না।

কিন্তু, য়ুরোপকে তাহার প্রাণশক্তি রক্ষা করিতেছে। তাহা কোনো-একটা জায়গায় আটকা পড়িয়া বসিয়া থাকে না। চলা তাহার ধর্ম—গতির বেগে সে আপনার বাধাকে কেবলই আঘাত করিয়া ক্ষয় করিতেছে। খুস্টানধর্মত যে পরিমাণে সংকৃচিত হইয়া এই স্রোতের বেগকে বাধা দিতেছে সেই পরিমাণে ঘা খাইয়া তাহাকে প্রশস্ত হইতে হইবে। সেই প্রক্রিয়া প্রত্যহই চলিতেছে; অবশেষে এখনকার মনীষীরা যাহাকে খুস্টানধর্ম বলিয়া পরিচয় দিতেছেন তাহা নিজের স্থুল আবরণ সম্পূর্ণ পরিহার করিয়াছে।

তাহা ত্রিছবাদ মানে না, যিশুকে অবতার বলিয়া স্বীকার করে না, খুস্টানপুরাণ-বর্ণিত অতিপ্রাকৃত ঘটনায় তাহার আস্থা নাই, তাহা মধ্যস্থবাদীও নহে। যুরোপের ধর্মপ্রকৃতির মধ্যে একটা খুব আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে। অতএব ইহা নিশ্চিত, যুরোপ কখনোই আপনার সনাতন ধর্মমতকে আপনার স্বাঙ্গীণ উন্নতির চেয়ে নীচে বুলিয়া পড়িতে দিয়া নিজেকে এতবড়ো একটা বোঝায় চিরকাল ভারাক্রাস্ত করিয়া রাখিবে না।

যাহাই হউক, পাদ্রিরা এই-যে ধর্মমতের জাল দিয়া সমস্ত দেশকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছে ইহাতে সময়ে সময়ে দেশের উন্নতিকে কিছু কিছু বাধা দেওয়া সত্ত্বেও মোটের উপর ইহাতে যে দেশের ভিতরকার উচ্চ স্থরকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণদের এই কাজ ছিল। কিন্তু, ব্রাহ্মণের কর্তব্য বর্ণগত হওয়াতে তাহা স্বভাবতই আপন কর্তব্যের দায়িছ হারাইয়া ফেলিয়াছে। ব্রাহ্মণের কর্তব্যের আদর্শ যতই উচ্চ হইবে ততই তাহা বিশেষ যোগ্য ব্যক্তির বিশেষ শিক্ষা ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করিবে— যখনই সমাজের কোনো বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে এই দায়িত্বকে বংশগত করিয়া দেওয়া হইয়াছে তখনই আদর্শকে যতদূর সম্ভব খর্ব করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ত্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণের দ্বারাই মান্তুষ ব্রাহ্মণ হইতে পারে, এই নিতাস্ত স্বভাববিরুদ্ধ মিথ্যার বোঝা আমাদের সমাজ চোখ বুজিয়া বহন করিয়া আসাতেই তাহার ধর্ম প্রাণহীন ও প্রথাগত অন্ধ সংস্কারে পরিণত হইতেছে। যে ব্রাহ্মণকে সমাজ ভক্তি করিতে বাধ্য হইয়াছে সে ব্রাহ্মণ চরিত্রে ও ব্যবহারে ভক্তিভান্ধন হইবার জ্ঞ নিজেকে বাধ্য মনে করে না; সে কেবলমাত্র পৈতার লাগামের দ্বারা সমাজকে চালনা করিয়া তাহাকে নানা দিকে কিরূপ হীনতার

# ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাজি

মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছে, তাহা অভ্যাসের অন্ধতা-বশতই আমরা বঝিতে পারি না। এখানে প্রত্যেক পাত্রিই যে অকৃত্রিম নিষ্ঠার সহিত খুস্টানধর্মের আর্দ্র্শ নিজের জীবনে গ্রহণ করিয়াছে এ কথা আমি বিশ্বাস করি না, কিন্তু ইহারা বংশগত পাজি নহে, সমাজের कार्ष्ट डेडारम्ब क्यांविमिटि चार्छ। निस्मत हित्रक चाहर्यन्त ইহারা কলুষিত করিতে পারে না: স্বুতরাং আর-কিছুই না হোক: সেই নির্মল চরিত্রের, সেই ধর্মনৈতিক সাধনার স্থরটিকে যথাসাধ্য **प्राप्त कार्क हेराता धितरा ताथियार्छ। भारत्य याराहे तलुक** ব্যবহারতঃ অধার্মিক ব্রাহ্মণকে দিয়া ধর্মকর্ম করাইতে আমাদের সমাজের কিছুমাত্র লজ্জা সংকোচ নাই। ইহাতে ধর্মের সঙ্গে পুণাের আন্তরিক বিচ্ছেদ না ঘটিয়া থাকিতে পারে না— ইহাতে আমাদের মমুন্তাছকে আমরা প্রতাহ অবমানিত করিতেছি। এখানে অধার্মিক পাত্রিকে সমাজ কখনোই ক্ষমা করিবে না: সে পাত্রি হয়তো ভক্তিমান না হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে চরিত্রবান হইতেই হইবে— এই উপায়েই সমাজ নিজের মন্তুয়াছের প্রতি সম্মান রক্ষা করিতেছে এবং নিঃসন্দেহই চরিত্রসম্পদে তাহার পুরস্কার লাভ করিতেছে।

তাই বলিতেছিলাম, এখানকার পাজির দল সমস্ত দেশের জক্তা একটা ধর্মনৈতিক মোটা-ভাত মোটা-কাপড়ের ব্যবস্থা করিয়াছে। কিন্তু, সেইটুকুতেই তো সন্তুষ্ট হওয়ার কথা নহে। সমস্ত দেশের সামনে ক্ষণে ক্ষণে যে বড়ো বড়ো ধর্মসমস্যা উপস্থিত হয় খুন্টের বাণীর সঙ্গে স্থর মিলাইয়া পাজিরা তো তাহার মীমাংসা করেন না। দেশের চিন্তের মধ্যে খুন্টকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবার যে ভার তাঁহারা লইয়াছেন এইখানে পদে পদে তাহার ব্যত্যয়াদিতি পাই। যখন বোয়ার-য়ৃদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল তখন সমস্ত দেশের পাজিরা তাহার কিক্সপ বিচার করিয়াছিলেন ? এই-য়েয়

পারশুকে হুই টুক্রা করিয়া কুটিয়া ফেলিবার জ্ঞা য়ুরোপের হুই মোটা মোটা গৃহিণী বঁটি পাতিয়া বসিয়াছেন—পাত্তিরা চুপ করিয়া আছেন কেন ? ভারতবর্ষে কুলিসংগ্রহ ব্যাপারে, কুলি খাটাইবার ব্যবস্থায়, সেখানকার শাসনভন্তে সেখানে দেশীয়দের প্রতি ইংরেজের ব্যবহারে এমন কি কোনো অবিচার ঘটে না যাহাতে খুস্টের নাম লইয়া তাঁহারা সকলে মিলিয়া তুর্বল অপমানিতের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে পারেন? তেমন স্বর্গীয় দৃশ্য কি আমরা দেখিয়াছি? ইংরেজিতে 'পয়সার বেলায় পাকা— টাকার বেলায় বোকা' বলিয়া একটা চলতি কথা আছে. বড়ো বড়ো খুস্টানদেশের ধর্মনৈতিক আচরণে আমরা তাহার পরিচয় প্রতিদিন পাইতেছি: তাঁহারা ব্যক্তিগত নৈতিক আদর্শকে আঁট করিয়া রাখিতে চান, অথচ সমস্ত জাতি ব্যহবদ্ধ হইয়া এমন-সকল প্রকাণ্ড পাপাচরণে নির্লজ্ঞ-ভাবে প্রবৃত্ত হইতেছেন যাহাতে স্কুদুরব্যাপী দেশ ও কালকে আশ্রয় করিয়া ছর্বিষহ হঃখহুর্গতির সৃষ্টি করিতেছে। এমন ছর্দিনে অনেক মহাত্মাকে স্বজাতির এই সর্বজনীন শয়তানির বিরুদ্ধে নির্ভয়ে পড়িতে দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে পাজি কয়জন ? এমন-কি, গণনা করিলে দেখা যাইবে. তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রচলিত খুস্টান-ধর্মে আস্থাবান নহেন। অথচ চার্চের চিরপ্রথাসম্মত কোনো বাহ্য পূজাবিধিতে সামাশ্য একটু নড়চড় ঘটাইলে সমস্ত পাজিসমাজে বিষম ছলুস্থল পড়িয়া যায়। এইজ্বস্তই কি যিও তাঁহার রক্ত দিয়াছিলেন! জগতের সম্মুখে ইহা কোন্ স্থসমাচার প্রচার করিতেছে! খুস্টানদেশের পাদ্রির দল স্বন্ধাতির ধর্ম-তহবিলের শিকিপয়সা আধপয়সা আগ্লাইয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু বড়ো বড়ো 'কোম্পানির কাগজ' ফুঁকিয়া দিবার বেলায় ভাঁহাদের হুঁশ নাই। তাঁহারা ভাঁহাদের দেবতাকে কড়ির মূল্যে সম্মান করেন ও মোহরের

# ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাঞ্জি

মল্যে অপমানিত করিয়া থাকেন, ইহাই প্রতিদিন দেখিতেছি। পাজিদের মধ্যে এমন মহদাশয় আছেন যাঁহারা অকৃত্রিম বিশ্ববন্ধু, কিন্তু সে তাঁহাদের ব্যক্তিগত মাহাত্ম্য। কিন্তু দলের দিকে তাকাইলে এই कथा মনে আসে যে, ধর্মকে দলের হাতে সমর্পণ করিলে তাহাকে খানিকটা পরিমাণে দলিত করা হয়ই। ইহাতেও এক-প্রকার জাত তৈরি করা হয়, তাহা বংশগত জাতের চেয়ে অনেক বিষয়ে ভালো হইলেও তাহাতে জাতের বিষ খানিকটা থাকিয়া यात्र ७ তाहा क्रिया छेठिए थाक । धर्म मानूयक मुक्ति एत्र, এইজন্ম ধর্মকে সকলের চেয়ে মুক্ত রাখা চাই; কিন্তু ধর্ম যেখানে দলের বেডায় আটকা পড়ে সেখানেই ক্রমশ তাহার ছোটো দিকটাই বড়ো দিকের চেয়ে বড়ো হইয়া উঠে, বাহিরের জিনিস অন্তরের জ্বিনিসকে আচ্ছন্ন করে ও যাহা সাময়িক তাহা নিত্যকে পীড়া দিতে থাকে। এইজফুই সমস্ত দেশ জড়িয়া পাত্রির দল বসিয়া থাকা সত্ত্বেও নিদারুণ দস্মাবৃত্তি ও কসাইবৃত্তি করিতে রাষ্ট্রনৈতিক অধিনায়কদের লেশমাত্র সংকোচ বোধ হয় না; তাঁহাদের সেই পুণ্যজ্যোতি নাই যাহার সম্মুখে এই-সকল বিরাট পাপের কলম্কলালিমা সর্বসমক্ষে বীভংসরূপে উদঘাটিত হয়।

# সংগীত 🕜

আমরা গ্রীম্ম-ঋতুর অবসানের দিকে এ দেশে আসিয়া পৌছিয়াছি, এখন এখানে সংগীতের আসর ভাঙিবার মুখে। কোনো বড়ো ওস্তাদের গান বা বাজনার বৈঠক এখন আর নাই। এখানকার নিকুঞ্জে গ্রীম্মকালে পাখিরা নানা সমুক্ত পার হইয়া আসে, আবার তাহারা সভাভক্ত করিয়া চলিয়া যায়। মাহুষের সংগীতও এখানে সকল ঋতুতে বাজে না; তাহার বিশেষ কাল আছে, সেই সময়ে পৃথিবীর নানা ওস্তাদ নানা দিক হইতে আসিয়া এখানে সংগীত-সরস্বতীর পূজা করিয়া থাকে।

আমাদের দেশেও একদিন এইরূপ গীতবাল্পের পরব ছিল। পূজাপার্বণের সময় বড়ো বড়ো ধনীদের বাড়িতে নানা দেশের গুণীরা আসিয়া জুটিত। সেই-সকল সংগীতসভায় দেশের সাধারণ লোকের প্রবেশ অবারিত ছিল। তখন লক্ষ্মী সরস্বতী একত্র মিলিতেন এবং সংগীতের বসস্তসমীরণ সমস্ত দেশের হৃদয়ের উপর দিয়া প্রবাহিত হইত। সকল দেশেই একদিন বুনিয়াদি ধনীরাই দেশের শিল্প সাহিত্য সংগীতকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিয়াছে। য়ুরোপে এখন গণসাধারণ সেই বুনিয়াদিবংশের স্থান অধিকার করিয়াছে; আমাদের দেশে বারোয়ারি-দ্বারা যেটা ঘটিয়া থাকে সেইটে য়ুরোপে সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। বারোয়ারিই এখানে ওস্তাদ আনাইয়া গান শোনে; বারোয়ারির কুপাতেই নিরন্ন কবির দৈক্ত মোচন হয়, এবং চিত্রকর ছবি আঁকিয়া লক্ষীর প্রসাদ লাভ করে। কিন্তু, আমাদের দেশে বর্তমান কালে ধনীদের ধনের কোনো দায়িত্ব নাই; সে ধনের দ্বারা কেবল ল্যাজারাস অস্লার হ্যামিল্টন হার্মান এবং মাকিউশ-বার্ন কোম্পানিরই মুনফা-বৃদ্ধি হইয়া থাকে; এ দিকে গণসাধারণেরও না আছে শক্তি, না আছে কচি। আমাদের দেশে কলাবধুকে লক্ষ্মীও ত্যাগ করিয়াছেন, গণেশের ঘরেও এখনো তাঁহার স্থান হয় নাই।

আমার ভাগ্যক্রমে এবারে আমি লগুনে আসার করেক সপ্তাহ পরেই ক্রিস্টল-প্যালাসের গীতশালায় হ্যাণ্ডেল-উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ সংগীতরচয়িতা হ্যাণ্ডেল জর্মান ছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডেই তিনি অধিকাংশ জীবন যাপন করিয়াছিলেন। বাই-বেলের কোনো কোনো অংশ ইনি স্থরে বসাইয়াছিলেন, সেগুলি এ দেশে বিশেষ আদর পাইয়াছে। এই গীতগুলিই বছশত যন্ত্রযোগে বছশত কণ্ঠে মিলিয়া হ্যাণ্ডেল-উৎসবে গাওয়া হইয়া থাকে। চারি হাজার যন্ত্রী ও গায়কে মিলিয়া এবারকার উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল।

এই উৎসবে আমি উপস্থিত ছিলাম। বিরাট সভাগৃহের গ্যালারিতে স্তরে স্তরে গায়ক ও বাদক বসিয়া গিয়াছে। এত বৃহৎ ব্যাপার যে ছ্রবিনের সাহায্য ব্যতীত স্পষ্ট করিয়া কাহাকে দেখা যায় না, মনে হয় যেন পুঞ্চ পুঞ্চ মান্ত্র্যের মেঘ করিয়াছে। জ্রী ও পুরুষ গায়কেরা উদারা মুদারা ও তারা স্থরের কণ্ঠ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বসিয়াছে। একই রঙের একই রক্মের কাপড়; সবস্থদ্ধ মনে হয়, প্রকাশু একটা পটের উপর কে যেন লাইনে লাইনে পশ্মের বুনানি করিয়া গিয়াছে।

চার হাজার কঠে ও যন্ত্রে সংগীত জাগিয়া উঠিল। ইহার মধ্যে একটি সুর পথ ভূলিল না। চার হাজার স্থরের ধারা নৃত্য করিতে করিতে একসঙ্গে বাহির হইল, তাহারা কেহ কাহাকেও আঘাত করিল না। অথচ সমতান নহে, বিচিত্র তানের বিপুল সম্মিলন। এই বছবিচিত্রকে এমনতরো অনিন্দনীয় সুসম্পূর্ণতায় এক করিয়া ভূলিবার মধ্যে যে একটা বৃহৎ শক্তি আছে আমি তাহাই অমুভব

করিয়া বিশ্বিত হইয়া গেলাম। এতবড়ো বৃহৎ ক্ষেত্রে অস্তরে বাহিরে এই জাগ্রত শক্তির কোথাও কিছুমাত্র ওদাস্থা নাই, জড়ত্ব নাই। আসন বসন হইতে আরম্ভ করিয়া গীতকলার পারিপাট্য পর্যস্ত সর্বত্র তাহার অমোঘ বিধান প্রত্যেক অংশটিকে সমগ্রের সঙ্গে মিলাইয়া নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

মাঝে মাঝে ছাপানো প্রোগ্রাম খুলিয়া গানের কথার সঙ্গে স্থরকে মিলাইয়া দেখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু, মিল যে দেখিতে পাইয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। এতবড়ো একটা প্রকাশু ব্যাপার গড়িয়া ভুলিলে সেটা যে একটা যন্ত্রের জিনিস হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বাহিরের আয়তন বৃহৎ বিচিত্র ও নির্দোষ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ভাবের রসটি চাপা পড়িয়াছে। আমার মনে হইল, বৃহৎ ব্যহ্বদ্ধ সৈক্তদল যেমন করিয়া চলে এই সংগীতের গতি সেইরূপ: ইহাতে শক্তি আছে, কিন্তু লীলা নাই।

কিন্তু, তাই বলিয়া সমস্ত য়ুরোপীয় সংগীত পদার্থ টাই যে এই শ্রেণীর, তাহা বলিলে সত্য বলা হইবে না। অর্থাৎ, য়ুরোপীয় সংগীতে আকারের নৈপুণাই প্রধান, ভাবের রস প্রধান নহে, এ কথা বিশ্বাস-যোগ্য হইতে পারে না। কারণ, ইহা প্রভাক্ষ দেখা যাইতেছে, সংগীতের রসস্থায় য়ুরোপকে কিরপ মাতাইয়া তোলে। ফুলের প্রতি মৌমাছির আগ্রহ দেখিলেই বুঝা যাইবে, ফুলে মধু আছে, সে মধু আমার গোচর না হইতেও পারে।

য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের দেশের সংগীতের এক জায়গায় মূলতঃ প্রভেদ আছে, সে কথা সত্য। হার্মনি বা স্বরসংগতি য়ুরোপীয় সংগীতের প্রধান বস্তু, আর রাগরাগিণীই আমাদের সংগীতের মুখ্য অবলম্বন। য়ুরোপ বিচিত্রের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছে, আমরা একের দিকে। বিশ্বসংগীতে আমরা দেখিতেছি বিচিত্রের তান সহস্র- ধারায় উচ্ছাসিত হইতেছে; একটি আর-একটির প্রতিধ্বনি নহে; প্রত্যেকরই নিজের বিশেষত্ব আছে; অথচ সমস্তই এক হইয়া আকাশকে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। হার্মনি জগতের সেই বছ রূপের বিরাট নৃত্যলীলাকে স্কর দিয়া দেখাইতেছে। কিন্তু, নিশ্চয়ই মাঝখানে একটি এক-রাগিণীর গান চলিতেছে; সেই গানের তানলয়টিকেই ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য আপনার বিচিত্র গতিকে সার্থক করিয়া তুলিতেছে। আমাদের দেশের সংগীত সেই মাঝখানের গানটিকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। সেই গভীর, গোপন, সেই এক—যাহাকে ধ্যানে পাওয়া যায়, যাহা আকাশে স্কর্ম হইয়া আছে। চিরধাবমান বিচিত্রের সঙ্গে যোগ দিয়া তাল রাখিয়া চলা, ইহাই য়ুরোপীয় প্রকৃতি; আর চিরনিস্কন্ধ একের দিকে কান পাতিয়া, মন রাখিয়া, আপনাকে শাস্ত করা, ইহাই আমাদের স্বভাব।

আমাদের দেশের সংগীতে কি ইহাই আমরা অমুভব করে না ? 
য়ুরোপের সংগীতে দেখিতে পাই, মানুষের সমস্ত ঢেউ-খেলার সঙ্গে
তাহার তাল-মানের যোগ আছে, মানুষের হাসিকাল্লার সঙ্গে তাহার
প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। আমাদের সংগীত মানুষের জীবনলীলার ভিতর
হইতে উঠে না, তাহার বাহির হইতে বহিয়া আসে। য়ুরোপের
সংগীতে মানুষ আপনার ঘরের আলো, উৎসবের আলো, নানা রঙের
ঝাড়ে লঠনে বিচিত্র করিয়া জালাইয়াছে; আমাদের সংগীতে
দিগস্ত হইতে চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। সেইজ্য়্র বারবার
ইহা অমুভব করিয়াছি, আমাদের সংগীত আমাদের মুখত্ঃখকে
অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। আমাদের বিবাহের রাত্রে রশনচৌকিতে সাহানা বাজে। কিন্তু, সেই সাহানার তানের মধ্যে
প্রমোদের ঢেউ খেলে কোথায় ? তাহার মধ্যে যৌবনের চাঞ্চল্য

## পথের সঞ্য

কিছুমাত্র নাই; তাহা গন্তীর; তাহার মিড়ের ভাঁজে ভাঁজে করুণা।
আমাদের দেশে আধুনিক বিবাহে সানাইরের সঙ্গে বিলাভি ব্যাশু
বাজানো বড়োমান্থবি বর্বরতার একটা অল। উভরের প্রভেদ
একেবারে স্কুম্পষ্ট। বিলাভি ব্যাশুরের স্থরে মান্থবের আমাদেআহ্লাদের সমারোহ ধরণী কাঁপাইয়া তুলিতেছে— যেমন লোকজনের
ভিড়, যেমন হাস্তালাপ, যেমন সাজসজ্জা, যেমন ফুলপাতাআলোকের ঘটা, ব্যাশুরের স্থরের উচ্ছাসও ঠিক তেমনি। কিছ,
বিবাহের প্রমোদসভাকে চারি দিকে বেষ্টন করিয়া যে অন্ধকার
রাত্রি নিস্তর্ধ হইয়া আছে, যেখানে লোকলোকাস্তরের অনস্ত উৎসব
নীরব নক্ষত্রসভায় প্রশাস্ত আলোকে দীপ্যমান, সাহানার স্থর
সেইখানকার বাণী বহন করিয়া প্রবেশ করে। আমাদের সংগীত
মান্থবের প্রমোদশালার সিংহলারটা ধীরে ধীরে খুলিয়া দেয় এবং
জনতার মাঝখানে অসীমকে আহ্বান করিয়া আনে। আমাদের
সংগীত একের গান, একলার গান— কিন্তু তাহা কোণের এক
নহে, তাহা বিশ্ববাণী এক।

হার্মনি অতিমাত্র প্রবল হইলে গীতটিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, এবং গীত যেখানে অত্যস্ত স্বতম্ব হইয়া উঠিতে চায় সেখানে হার্মনিকে কাছে আসিতে দেয় না। উভয়ের মধ্যে এই বিচ্ছেদটা কিছুদিন পর্যস্ত ভালো। প্রত্যেকের পূর্ণপরিণত রূপটিকে পাইবার জ্বন্ত কিছুকাল প্রত্যেকটিকে স্বাতম্ভ্রোর অবকাশ দেওয়াই উচিত। কিন্ত, তাই বলিয়া চিরকালই তাহাদের আইবুড় থাকাটাকে প্রেয় বলিতে পারি না। বর ও কন্তা যতদিন যৌবনের পূর্ণতা না পায় ততদিন তাহাদের পৃথক হইয়া বাড়িতে দেওয়াই ভালো, কিন্তু তার পরেও যদি তাহারা মিলিতে না পারে তবে তাহারা অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে। গীত ও হার্মনির যে মিলিবার দিন আসিয়াছে

ভাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। সেই মিলনের আয়োজনও <del>ওট্ট</del> হইয়াছে।

থানে হপ্তায় বিশেষ একদিন হাট বসে, বংসরে বিশেষ একদিন মেলা হয়। সেইদিন পরস্পরের পণাবিনিময় করিয়া মায়্রের যাহার যাহা অভাব আছে তাহা মিটাইয়া লয়। মায়্রের ইতিহাসেও তেমনি এক-একটা যুগে হাটের দিন আসে; সেদিন যে যার আপন আপন সামগ্রী ঝুড়িতে করিয়া আনিয়া পরের সামগ্রী সংগ্রহ করিতে আসে। সেদিন মায়্র্য বৃঝিতে পারে, একমাত্র নিজের উৎপন্ন জিনিসে মায়্র্রের দৈশ্য দ্র হয় না; বৃঝিতে পারে, নিজের ঐশর্যের একমাত্র সার্থকতা এই যে, তাহাতে পরের জিনিস পাইবার অধিকার জন্মে। এইরূপ যুগকে য়ুরোপের ইতিহাসেরেনেসাঁসের হাট বসিয়া গেছে এতবড়ো হাট ইহার আগে আরক্রেনেসাঁসের হাট বসিয়া গেছে এতবড়ো হাট ইহার আগে আরক্রেনোদিন বসে নাই। তাহার প্রধান কারণ, আজ পৃথিবীতে চারি দিকের রাস্তা যেমন খোলসা হইয়াছে এমন আর-কোনোদিন ছিল না।

কিছুদিন পূর্বে একজন মনীষী আমাকে বলিয়াছিলেন, য়ুরোপে ভারতবর্ষীয় রেনেসাঁসের একটা কাল আসম হইয়াছে। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ভাণ্ডারে যে সম্পদ সঞ্চিত আছে হঠাৎ তাহা য়ুরোপের নজরে পড়িতেছে এবং য়ুরোপ অমূভব করিতেছে, সেগুলিতে তাহার প্রয়োজন আছে। এতদিন ভারতবর্ষের চিত্রশিল্প ও স্থাপত্য য়ুরোপের অবজ্ঞাভান্ধন হইয়াছিল; এখন তাহার বিশেষ একটি মহিমা য়ুরোপ দেখিতে পাইয়াছে।

অতি অল্পকাল হইল ভারতবর্ষীয় সংগীতের উপরও য়ুরোপের দৃষ্টি পড়িয়াছে। আমি ভারতবর্ষে থাকিতেই দেখিয়াছি, য়ুরোশীয়

শ্রোতা তন্ময় হইয়া স্বরবাহারে বাগেঞ্জী রাগিণীর আলাপ
শুনিতেছেন। একদিন দেখিলাম, একজন ইংরেজ শ্রোতা একটি
সভায় বসিয়া ছইজন বাঙালি যুবকের নিকট সামবেদের গান
শুনিতেছেন। গায়ক ছইজন বেদমন্ত্রে ইমনকল্যাণ ভৈরবী প্রভৃতি
বৈঠিক স্বর যোগ করিয়া ভাঁহাকে সামগান বলিয়া শুনাইতেছেন।
ভাঁহাকে আমার বলিতে হইল, এ জিনিসটাকে সামগান বলিয়া
গ্রহণ করা চলিবে না। দেখিলাম, ভাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া
আমার পক্ষে নিভাস্ত বাছল্য; কারণ, তিনি আমার চেয়ে অনেক
বেশি জানেন। আমাকে তিনি বেদমন্ত্র আরুত্তি করিতে বলিলে
আমি অল্প যেটুকু জানি সেই অনুসারে আরুত্তি করিলাম। তখনই
তিনি বলিলেন, এ তো যজুর্বেদের আরুত্তির প্রণালী। বস্তুত আমি
যজুর্বেদের মন্ত্রই আরুত্তি করিয়াছিলাম। বেদগান হইতে আরস্ত
করিয়া গ্রুপদ-খেয়ালের রাগ মান লয় তিনি তন্ন তন্ন করিয়া
সন্ধান করিয়াছেন— ভাঁহাকে সহজে ফাঁকি দিবার জো নাই। ইনি
ভারতবর্ষীয় সংগীত সম্বন্ধে বই লিখিতেছেন।

শ্রীমতী মড্মেকাথির লেখা মডার্ন্-রিভিয়্ পত্রিকায় মাঝে মাঝে বাহির হইয়াছে। শিশুকাল হইতেই সংগীতে ইহার অসামাশ্য প্রতিভা। নয় বংসর বয়স হইতেই ইনি প্রকাশ্য সভায় বেহালা বাজাইয়া শ্রোতাদিগকে বিশ্বিত করিয়াছেন। ছর্ভাগ্যক্রমে ইহার হাতে স্লায়্র্যটিত পীড়া হওয়াতে ইঁহার বাজনা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইনি ভারতবর্ষে থাকিয়া কিছুকাল বিশেষভাবে দক্ষিণভারতের সংগীত আলোচনা করিয়াছেন; ইনিও সে সম্বন্ধে বই লিখিতে প্রস্তুত্ত আছেন।

একদিন ডাক্তার কুমারস্বামীর এক নিমন্ত্রণপত্রে পড়িলাম, তিনি আমাকে রতনদেবীর গান শুনাইবেন। রতনদেবী কে ব্ঝিতে

## **সংগীত**

পারিলাম না; ভাবিলাম কোনো ভারতবর্ষীর মহিলা হইবেন। দেখিলাম ভিনি ইংরেজ মেয়ে, যেখানে নিমন্ত্রিভ হইয়াছি সেইখান-কার তিনি গৃহস্বামিনী।

মেজের উপর বসিয়া কোলে তমুরা লইয়া তিনি গান ধরিলেন।
আমি আশ্চর্য হইয়া গেলাম। এ তো 'হিলিমিলি পনিয়া' নহে;
রীতিমত আলাপ করিয়া তিনি কানাড়া মালকোষ বেহাগ গান
করিলেন। তাহাতে সমস্ত হ্রহ মিড় এবং তান লাগাইলেন,
হাতের ইঙ্গিতে তাল দিতে লাগিলেন; বিলাতি সম্মার্জনী বুলাইয়া
আমাদের সংগীত হইতে তাহার ভারতবর্ষীয়ত্ব বারো-আনা পরিমাণ
ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিলেন না। আমাদের ওস্তাদের সঙ্গে প্রভেদ
এই যে, ইহার কণ্ঠস্বরে কোখাও যেন কোনো বাধা নাই; শরীরের
মুজায় বা গলার মূরে কোনো কন্টকর প্রয়াসের লক্ষণ দেখা গেল
না। গানের মূর্তি একেবারে অক্ষুধ্ব অক্লান্ত হইয়া দেখা দিতে
লাগিল।

এ দেশে এই বাঁহারা ভারতবর্ষীয় সংগীতের আলোচনায় প্রবৃত্ত আছেন, ইহারা থে কেবলমাত্র কৌতৃহল চরিতার্থ করিতেছেন তাহা নহে; ইহারা ইহার মধ্যে একটা অপূর্ব সৌন্দর্য দেখিতে পাইয়াছেন; সেই রসটিকে গ্রহণ করিবার জন্ম, এমন-কি, সম্ভবমত আপনাদের সংগীতের অঙ্গীভূত করিয়া লইবার জন্ম ইহারা উৎস্কক হইয়াছেন। ইহাদের সংখ্যা এখনো নিতান্তই অল্প সন্দেহ নাই, কিন্তু আগুন একটা কোণেও যদি লাগে তবে আপনার তেজে চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে।

এখানকার লণ্ডন একাডেমি অফ মূজিকের অধ্যক্ষ ডাক্তার ্ট্রুয়র্ক্ট্রটারের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছে। তিনি ভারতবর্ষীয় সংগীতের কিছু কিছু পরিচর পাইয়াছেন। যাহাতে লণ্ডনে এই

সংগীত আলোচনার একটা উপায় ঘটে সেজস্ত আমার নিকটি তিনি বারস্বার ঔৎস্কা প্রকাশ করিয়াছেন। যদি কোনো ভারত-বর্ষীয় ধনী রাজা কোনো বড়ো ওস্তাদ বীণাবাদককে এখানে কিছুকাল রাখিতে পারেন ভাহা হইলে, তাঁহার মতে, বিস্তর্ক উপকার হইতে পারে।

উপকার স্থামাদেরই সব-চেয়ে বেশি। কেননা, আমাদের শিল্প-সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা আমরা হারাইয়াছি। আমাদের জীবনের সঙ্গে তাহার যোগ নিতান্তই ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। নদীতে যখন ভাঁটা পড়ে তখন কেবল পাঁক বাহির হইয়া পড়িতে থাকে; আমাদের সংগীতের শ্রোতস্বিনীতে জোয়ার উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া, আমরা আজকাল তাহার তলদেশের পদ্ধিলতার মধ্যে ৰুটাইতেছি। তাহাতে স্নানের উল্টা কাজ হয়। আমাদের ঘরে ঘরে গ্রামোফোনে যে-সকল স্থুর বাজিতেছে, থিয়েটার হইতে যে-সকল গান শিখিতেছি, তাহা শুনিলেই বুঝিতে পারিব, আমাদের চিত্তের দারিজ্যে কদর্যতা যে কেবল প্রকাশমান হইয়া পড়িয়াছে তাহা নহে, সেই কদর্যতাকেই আমরা অঙ্গের ভূষণ বলিয়া ধারণ করিতেছি। সস্তা খেলো জ্বিনিসকে কেহ একেবারে পৃথিবী হইতে বিদায় করিতে পারে না; একদল লোক সকল সমাজেই আছে, তাহাদের সংগতি তাহার উর্ধে উঠিতে পারে না— কিন্তু, যখন সেই-সকল লোকেই দেশ ছাইয়া ফেলে তখনই সরস্বতী সন্তা দামের কলের পুতৃল হইয়া পড়েন। তখনই আমাদের সাধনা হীনবল হয় এবং সিদ্ধিও তদমুরূপ হইয়া থাকে। স্বভরাং এখন গ্রামোফোন ও কলট্পার্টির আগাছায় দেশ দেখিতে দেখিতে ছাইয়া যাইবে: যে সোনার ফ্সলের চাষ দরকার সে ফ্সল মারা যাইতেছে।

একদিন আমাকে ডাক্তার কুমারস্বামী বলিয়াছিলেন, 'হয়তোঁ

এমন সময় আসিবে যখন ভোমাদের সংগীতের পরিচয় লইতে ভোমাদিগকে মুরোপে যাইতে হইবে।' আমাদের দেশের অনেক জিনিসকেই মুরোপের হাত হইতে পাইবার জক্ম আমরা হাত পাতিয়া বসিয়াছি। আমাদের সংগীতকেও একবার সমুজপার করিয়া তাহার পরে যখন ভাহাকে ফিরিয়া পাইব তখনই হয়তো ভালো করিয়া পাইব। আমরা বহুকাল ঘরের কোণে কাটাইয়াছি, এইজক্ম কোনো জিনিসের বাজারদর জানি না; নিজের জিনিসকে যাচাই করিয়া লইব, কোন্খানে আমাদের গৌরব ভাহা নিশ্চিত করিয়া বুঝিব, সে শক্তি আমাদের নাই।

যেখানে মান্নুষের সকল চেষ্টাই প্রচুর প্রাণশক্তি হইতে নিয়ত নানা আকারে উৎসারিত হইতেছে, যেখানে মানুষের সমস্ত সম্পদ সেইখানে আপনাদের সামগ্রীকে না আনিলে, সেই চলতি কারবারের সঙ্গে যোগ দিতে না পারিলে, আমরা আপনার পরিচয় পাইতে পারিব না; স্থতরাং আমাদের অনেক শক্তি কেবল নষ্ট হইতে থাকিবে। পাছে য়ুরোপের সংসর্গে আমরা আপনাকে বিশ্বত হই, এই ভয়ের কথাই আমরা গুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু তাহা সত্য নহে, তাহার উল্টা কথাই সত্য। এই প্রবল সঙ্গীব শক্তির প্রথম সংঘাতে কিছুকালের জন্ম আমরা দিশা হারাইয়া থাকি, কিন্তু শেষ-কালে আমরা নিজের প্রকৃতিকেই জাগ্রততর করিয়া পাই। য়ুরোপের প্রাণবান সাহিত্য আমাদের সাহিত্যের প্রয়াসকে জাগাইয়াছে; তাহা যতই বলবান হইয়া উঠিতেছে ততই অন্থকরণের হাত এড়াইয়া আমাদিগকে আত্মপ্রকাশের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। আমাদের শিল্পকলায় সম্প্রতি যে উদ্বোধন দেখা যাইতেছে তাহার মূলেও য়ুরোপের প্রাণশক্তির আঘাত রহিয়াছে। আমার বিশ্বাস,

সংগীতেও আমাদের সেই বাছিরের সংস্রব প্রয়োজন হইয়াছে। ভাহাকে প্রাচীন দল্পরের লোহার সিদ্ধুক হইডে মূক্ত করিয়া বিশ্বের ছাটে ভাঙাইতে হইবে। য়ুরোপীয় সংগীতের সঙ্গে ভালো করিয়া পরিচয় হইলে তবেই আমাদের সংগীতকে আমরা সত্য করিয়া, বড়ো করিয়া ব্যবহার করিতে শিখিব। ছঃখের বিষয়, সংগীত আমাদের শিক্ষিত লোকের শিক্ষার অঙ্গ নহে: আমাদের কলেজ-নামক কেরানিগিরির কারখানাঘরে শিল্পসংগীতের কোনো স্থান नांडे এवः আশ্চর্যের কথা এই যে, যে-সকল বিভালয়কে আমরা গ্রাশস্থাল নাম দিয়া স্থাপন করিয়াছি সেখানেও কলাবিত্যার কোনো আসন পাতা হইল না। মাফুষের সামাজিক জীবনে ইহার প্রয়োজন যে কত বড়ো, নোট মুখস্থ করিতে করিতে, ডিগ্রি নিতে নিতে, সেই বোধটুকু পর্যন্ত আমরা সম্পূর্ণ হারাইয়া বসিয়াছি। এইজক্স সংগীত আজ পর্যন্ত সেই-সকল অশিক্ষিত লোকের মধ্যেই বদ্ধ যাহাদের সম্মুখে বিশ্বের প্রকাশ নাই; যাহারা অক্ষম স্ত্রীলোকের মতো নিজের সমস্ত ধনকে গহনা গডাইয়া রাখিয়াছে, তাহাকে কেবল বহন করিতেই পারে, সর্বতোভাবে ব্যবহার করিতে পারে না: এমন-কি, ব্যবহারের কথার আভাস দিলেই তাহারা আতদ্ধিত হইয়া উঠে— মনে করে, ইহা তাহাদের সর্বস্ব খোয়াইবার পম্বা।

অতএব, আমাদের ধন যখন আমরা ভালো করিয়া ব্যবহার করিতে পারিলাম না তখন যাহারা পারে তাহারা একদিন ইহাকে নিজের ব্যবসায়ে খাটাইবে, ইহাকে বিশ্বের কাজে লাগাইবার পথে আনিবে। আমাদিগকে সেইদিনের জ্বন্থ অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে— তাহার পরে গর্ব করিব 'আমাদের যাহা আছে জগতে এমন আর কাহারো নাই', সেই গর্ব করিবার উপকরণও অন্থ লোককে জোগাইয়া দিতে হইবে।

## সমাজভেদ

আমরা যখন বিলাতে যাত্রা করি তখন সেটা কেবল দেশ হইতে দেশান্তরে যাওয়া নর, আমাদের পক্ষে সেটা একটা নৃতন সংসারে প্রবেশ করা। জীবনযাত্রার বাহ্য প্রভেদগুলাতে বড়ো-একটা-কিছু আসে-যায় না। আমাদের সঙ্গে বসনে ভূষণে আহারে বিহারে বিদেশীর সাদৃশ্য থাকিবে না সেটা তো ধরা কথা, স্থতরাং সেখানে বিশেষ বাধে না। কিন্তু, কেবল জীবনযাত্রায় নহে, জীবনতত্ত্বে একটা জায়গায় আমাদের গভীরতর অমিল আছে— সেইখানেই দিক্নির্ণয় করা হঠাং আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে।

জাহাজে উঠিয়াই আমরা প্রথম সেটা অমুভব করিতে শুরু করি। বৃঝিতে পারি, এখন হইতে আমাদিগকে আর-এক সংসারের নিয়মে চলিতে হইবে। হঠাং এতথানি পরিবর্তন মামুষের পক্ষে অপ্রিয়— এইজগুই আমরা সেটাকে ভালো করিয়া বৃঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করি না, কোনোমতে মানিয়া চলি কিস্বামনে মনে বিরক্ত হইয়া বলি— ইহাদের চাল-চলনটা অত্যস্ত বেশি কৃত্রিম।

আসল কথা, ইহাদের সঙ্গে আমাদের সামাজিক অবস্থার যে প্রভেদ আছে সেইটেই গুরুতর। পরিবার এবং পল্লীমগুলীর সীমায় আসিয়া আমাদের সমাজ থামিয়াছে। সেই সীমার মধ্যেই পরস্পরের ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের কতকগুলা বাঁধা নিয়ম আছে। সেই সীমার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই আমাদের কী করিতে আছে এবং কী করিতে নাই ভাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে। সেই নিয়মগুলির মধ্যে অনেক কুত্রিমতাও আছে, অনেক স্বাভাবিকতাও আছে।

কিন্তু, যে সমাজের প্রতি লক্ষ করিয়া এই নিয়মগুলি তৈরি হইয়াছে সেই সমাজের পরিধি বড়ো নছে এবং সে সমাজ আত্মীয়-

সমাজ। স্তরাং, আমাদের আদবকায়দাগুলি ঘোরো রকমের । বাবার সামনে তামাক খাইতে নাই, গুরুঠাকুরের পায়ের ধুলাঃ লইয়া তাঁহাকে দক্ষিণা দেওয়া কর্তব্য, ভাস্থরকে দেখিলে মুখ আর্ভ করা চাই এবং মামাশশুরের নিকটসংস্রব বর্জনীয়। এই পরিবার বা পল্লী -মগুলীর বাহিরে যে নিয়মের ধারা চলিয়াছে তাহা মোটের উপর বর্ণভেদমূলক।

বলিতে গেলে বর্ণাশ্রমের সূত্র আমাদের পল্লীসমান্ধ ও পরিবারমণ্ডলীকে হারের মতো গাঁথিয়া তুলিয়াছে। আমরা একটা সমাপ্তিতে
আসিয়াছি। ভারতবর্ষ তাহার সমান্ধে সমস্তার একটা সম্পূর্ণ
সমাধান করিয়া বসিয়াছে এবং মনে করিয়াছে— এই ব্যবস্থাকে
চিরকালের মতো পাকা করিয়া রাখিতে পারিলেই তাহার আরকোনো ভাবনা নাই। এইজন্ম বর্ণাশ্রমস্ত্রের দ্বারা পরিবার-সমান্ধকে
বাঁধিয়া রাখিবার বিধানকে সকল দিক হইতে দৃঢ় করিবার দিকেই
আধুনিক ভারতবর্ষের সমস্ত চেষ্টা কাজ করিয়াছে।

ভারতবর্ষের সম্মুখে যে সমস্থা ছিল ভারতবর্ষ তাহার একটা-কোনো সমাধানে আসিয়া পৌছিতে পারিয়াছিল, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। বিচিত্র জাতির বিরোধকে সে একরকম করিয়া মিটাইয়াছে, বিচিত্র শ্রেণীর বিরোধকে সে একরকম করিয়া ঠাণ্ডা করিয়াছে; বৃত্তিভেদের দ্বারা ভারতবর্ষে প্রতিযোগিতার দ্বস্থুদ্ধকে নির্ত্ত করিয়াছে এবং ধন ও ক্ষমতার পার্থক্য যে অভিমানকে সৃষ্টি করে জাতিভেদের বেড়ার দ্বারা ভাহার সংঘাতকে সেঠেকাইয়াছে। এক দিকে যদিও ভারতবর্ষ সমাজের নেভা ব্রাহ্মণদের সহিত অস্থা বর্ণের স্বাতন্ত্র্যকে সর্বপ্রকার উপায়ে অভ্রভেদী করিয়াছ প্রিয়াছে, অস্থা দিকে ভেমনি সমস্ত স্থাস্থবিধা-শিক্ষাদীক্ষাকে সর্বসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিবার জন্ম নানাবিধ ছোটো-

#### म्याज्य एक

বড়ো প্রণালী বিস্তারিত করিয়া দিয়াছে। এইজস্ম ভারতবর্ষ্টে ধনী যাহা ভোগ করে নানা উপলক্ষে সর্বসাধারণে ভাহার অংশ পায় এবং জনসাধারণকে আশ্রয় দিয়া ও পরিভূপ্ত করিয়াই ক্ষমতা-শালীর ক্ষমতা খ্যাভিলাভ করে। আমাদের দেশে ধনী-দরিজের প্রচণ্ড সংঘাতের কোনো কারণ নাই, এবং অক্ষমকে আইনের দ্বারা বাঁচাইয়া রাখিবারও বিশেষ প্রয়োজন ঘটে নাই।

পাশ্চাত্যসমান্ধ পারিবারিক সমান্ধ নহে; তাহা জনসমান্ধ, ছাহা আমাদের সমান্ধের চেয়ে ব্যাপ্ত। ঘরের মধ্যে ততটা পরিমাণে সে নাই যতটা পরিমাণে সে বাহিরে আছে। আমাদের দেশে পরিবার বলিতে যে জিনিস বোঝায় তাহা য়ুরোপে বাঁথে নাই বলিয়াই য়ুরোপের মান্থুব ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

এই ছড়াইয়া-পড়া সমাজের স্বভাবই এই— এক দিকে তাহার বাঁধন যেমন আলগা আর-এক দিকে তাহা তেমনি বিচিত্র ও দৃঢ় হইয়া পড়ে। তাহা গল্পরচনার মতো। পল্লছন্দের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে বন্ধ হইয়া চলে বলিয়া তাহার বাঁধনটি সহজ; কিন্তু গল্লছড়াইয়া পড়িয়াছে, এইজন্মই এক দিকে সে স্বাধীন বটে আর-এক দিকে তাহার পদক্ষেপ যুক্তির দ্বারা, চিস্তাবিকাশের বিচিত্র নিয়মের দ্বারা, বড়ো করিয়া বাঁধা।

ইংরেজি সমাজ বিস্তৃত ক্ষেত্রে আছে বলিয়া এবং তাহার সমস্ত কারবারকে বাহিরে প্রসারিত করিয়া কাঁদিতে হইয়াছে বলিয়াই, নানা সামাজিক বিধানের দ্বারা তাহাকে সকল সময়েই প্রস্তৃত থাকিতে হইয়াছে। আটপৌরে কাপড় পরিবার সময় তাহার অল্প। তাহাকে সাজিয়া থাকিতে হয়, কেননা সে আদ্মীয়সমাজে নাই। আদ্মীয়েরা ক্ষমা করে, সহা করে, কিন্তু বাহিরের লোকের কাছে প্রশ্রেয় প্রত্যাশা করা যায় না। প্রত্যেককে প্রত্যেক কাজে ঠিক

সময়মত চলিতেই হয়, নহিলে পরস্পর পরস্পরের ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে। রেলের লাইন যদি আমার একলার হয় অথবা আমার শুটিকয়েক ভাইবন্ধর অধিকারে থাকে. তাহা হইলে যেমন খুশি গাডি চালাইতে পারি এবং পরস্পরের গাডিকে ইচ্ছামত যেখানে-সেখানে যখন-তখন দাঁড় করাইয়া রাখিতে পারি। কিন্তু, সাধারণের রেলের রাস্তায় যেখানে বিস্তর গাডির আনাগোনা সেখানে পাঁচ মিনিট সময়ের ব্যতিক্রম হইলেই নানা দিকে গোল বাধিয়া যায় এবং তাহা সহা করা শক্ত হয়। আমাদের অত্যন্ত ঘোরো সমাজ বলিয়াই অথবা সেই ঘোরো অভ্যাস আমাদের মজ্জাগত বলিয়াই. পরস্পরের সম্বন্ধে আমাদের ব্যবহারে দেশকালের বন্ধন নিতাস্তই আলগা— আমরা যথেচ্ছা জায়গা জুড়িয়া বসি, সময় নষ্ট করি, এবং ব্যবহারের বাঁধাবাঁধিকে আত্মীয়তার অভাব বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকি। ইংরেজি সমাজে ওইখানেই সব-প্রথমে আমাদের বাধে; সেখানে বাহু ব্যবহারে আপন ইচ্ছামত যাহা-তাহা করিয়া সকলের কাছ হইতে ক্ষমা প্রত্যাশা করিবার অধিকার কাহারো নাই। গড়ে সকলের যাহাতে স্থবিধা সেইটের অমুসরণ করিয়া ইহারা নানা বন্ধন স্বীকার করিয়াছে। ইহাদিগকে দেখা-সাক্ষাৎ নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ বেশভূষা আদর-অভ্যর্থনার নিয়ম পাকা করিয়া রাখিতে হইয়াছে। যাহা বস্তুত আত্মীয়সমাজ নহে সেখানে আত্মীয়সমাজের ঢিলা নিয়ম চালাইতে গেলেই সমস্ত অতাম্ব বীভংস হইয়া পড়ে এবং জীবনযাত্রা অসম্ভব হইয়া উঠে।

য়ুরোপের এই ব্যাপক সমাজ এখনো কোনো সমাধানের মধ্যে আসিয়া পৌছে নাই। তাহা আচারে ব্যবহারে বাহিরের দিকে একটা বাঁধাবাঁধির মধ্যে আপনাকে সংযত ও শ্রীসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সমাজের ভিতরকার শক্তিগুলি এখনো আপনা-

#### नया करलम

দিগকে কোনো-একটা ঐক্যেন্ত্রে বাঁধিয়া পরস্পরের সংঘাত সম্পূর্ণ বাঁচাইয়া চলিবার ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। য়ুরোপ কেবলই পরীক্ষা পরিবর্জন এবং বিপ্লবের ভিতর দিয়া চলিতেছে। সেখানে স্ত্রীলোকের সঙ্গে পুরুষের, ধর্মসমাজের সঙ্গে কর্মসমাজের, রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাশক্তির, কারবারী-দলের সঙ্গে মজুর-দলের কেবলই ছম্ম বাধিয়া উঠিতেছে। চন্দ্রমণ্ডলের মতো তাহার যাহা হইবার তাহা হইয়া যায় নাই— এখনো তাহার আগ্নেয়গিরি অগ্নি-উদগারের জম্ম প্রস্তুত আছে।

কিন্ত, আমরাই সমস্ত সমস্থার সমাধান করিয়া, সমাজব্যবন্ধা চিরকালের মতো পাকা করিয়া, মৃতদেহের মতো সম্পূর্ণ নিশ্চিম্ন হইয়া বসিয়া আছি— এ কথা বলিলে চলিবে কেন ? সময় উত্তীর্ণ হইলেও ব্যবস্থাকে কিছুদিনের মতো খাড়া রাখিতে পারি, কিন্তু অবস্থাকে তো সেইসঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতে পারি না। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমরা মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইয়াছি, এখন ঘোরো সমাজ লইয়া আর আমাদের চলিতেই পারে না; ইহারা কেবলমাক্র বাপ দাদা খুড়া নহে, ইহারা বাহিরের লোক, ইহারা দেশ-বিদেশের মান্থয়; ইহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হইলে সতর্ক ও সচেষ্ট হইতেই হইবে— অক্তমনস্ক হইয়া, ঢিলেঢালা হইয়া, যদি চলিতে যাই তবে একদিন অচল হইয়া উঠিবেই।

আমরা সনাতন প্রথার দোহাই দিয়া গর্ব করি, কিন্তু এ কথা একেবারেই সত্য নহে যে, ভারতবর্ষের সমাজ ইতিহাসের মধ্য দিয়া উদ্ভিন্ন হয় নাই। ভারতবর্ষকেও অবস্থাভেদে নব নব বিপ্লবের তাড়নায় অগ্রসর হইতে হইয়াছে তাহাতে সন্দেহমাত নাই— এবং ইতিহাসে তাহার চিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু, তাহার চলা একেবারে শেষ হইয়াছে, এখন হইতে অনস্তকাল সে সনাতন হইয়া বসিয়া

## **श्रद्धत**े **ज्ञश्र**य

খাকিবে, এমন অন্তুত কথা মুখে উচ্চারণ করিতেও চাই না। একএকটা বড়ো বড়ো বিপ্লবের পর সমাজের ক্লান্তি আসে; সেইসময়
সে দ্বার বন্ধ করিয়া, আলো নিভাইয়া, ঘুমের আয়োজন করে।
বৌদ্ধবিপ্লবের পর ভারতবর্ষ শক্ত নিয়মের হুড়কায় সমস্ত দরজা
জানালা বন্ধ করিয়া একেবারে দ্বির হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল।
তাহার ঘুম আসিয়াছিল। কিন্তু, ইহাকে অনস্ত ঘুম বলিয়া গর্ম
করিলে সেটা হাস্তকর অথচ সকরুণ হইয়া উঠিবে। ঘুম ততক্ষণই
ভালো যতক্ষণ রাত্রি থাকে— বাহিরে যতক্ষণ লোকের ভিড় নাই,
বড়ো বড়ো দোকান-বাজার যতক্ষণ বন্ধ। কিন্তু, সকালে যখন
চারি দিকে হাঁকডাক পড়িয়া গেছে, তুমি চুপচাপ থাকিলেও
আর-কেহ যখন চুপ করিয়া নাই, তখন সনাতন দরজা আটে-ঘাটে
বন্ধ করিয়া থাকিলে অত্যন্ত ঠিকতে হইবে।

রাত্রিকালের বিধান সাদাসিধা; তাহার আয়োজন স্বল্ল; তাহার প্রয়োজন সামাশ্য। এইজন্য সমস্ত ব্যবস্থা বেশ সহজেই সম্পূর্ণ করিয়া নিরুদ্বিগ্ন হইয়া চোখ বোজা সম্ভব হয়; তখন যেখানে যেটি রাখি সেখানে সেটি পড়িয়া থাকে, কারণ, নাড়া দিবার কেহ নাই। দিনের বেলাকার ব্যবস্থা তত সহজ্ব নহে এবং তাহা ভোরের বেলা একেবারের মতো সারিয়া ফেলিয়া তাহার পর সমস্ত দিনটা নিশ্চিন্ত হইয়া তামাক খাইতে থাকা চলে না। ঘাড়ের উপর কাজ আসিয়া পড়ে, নৃতন নৃতন চেষ্টা করিতেই হয় এবং বাহিরের জীবনস্রোতের সঙ্গে নিজের জীবন্যাত্রাকে বনাইতে না পারিলে খাওয়া-দাওয়া কাজকর্ম সমস্তেরই ব্যাঘাত ঘটিতে থাকে।

কিছুকালের জক্ত ভারতবর্ষ অত্যস্ত বাঁধা নিরমের নিশ্চল ব্যবস্থার মধ্যে স্বচ্ছন্দে রাত্রিযাপন করিয়াছে। সেই অবস্থাটা গভীর আরামের বলিয়াই সেটা যে চিরকালই আরামের হইবে

#### সমাজভেদ

ভাহা নহে। আঘাত সব-চেয়ে কঠিন, বেদনাজনক, যখন ভাহা খুমস্ত শরীরের উপর আসিয়া পড়ে। দিনের বেলা সেই আঘাতের সময়। এইজন্ম দিনে জাগিয়া থাকাই সব-চেয়ে আরামের।

ইচ্ছা করি আর না করি, সর্বাঙ্গে আলস্ত জড়াইয়া থাক আর না খাক, আমাদের জাগিবার সময় আসিয়াছে। আমরা সমাজের ভিতর হুইতে ও বাহির হুইতে আঘাত পাইতেছি, ছঃখ পাইতেছি। আমরা দৈন্তে ত্রভিক্ষে পীড়িত। সমাজব্যবস্থায় ভাঙন ধরিয়াছে; একান্নবর্তী পরিবার খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িতেছে; এবং সমাজে ব্রাহ্মণের পদ ক্রমশই এমন খাটো হইয়া আসিতেছে যে 'ব্রাহ্মণসমান্ত' প্রভৃতি সভাসমিতির সাহায়ে ব্রাহ্মণ চীংকারশব্দে আপনাকে ঘোষণা করিয়া আপনার হুর্বলতা সপ্রমাণ করিয়া তুলিতেছে। পল্লীসমাব্দের পঞ্চায়েত-প্রথা গবর্মেন্টের চাপরাশ গলায় বাঁধিয়া আত্মহত্যা করিয়া ভূত হইয়া পল্লীর বুকে চাপিতেছে; দেশের অন্নে টোলের আর পেট ভরিতেছে না; ছর্ভিক্ষের দায়ে একে একে তাহারা সরকারি অন্নসত্তের শরণাপন্ন হইতেছে; দেশের ধনী-মানীরা জন্মস্থানের বাতি নিবাইয়া দিয়া কলিকাতায় মোটরগাড়ি চড়িয়া ফিরিতেছে: এবং বড়ো বড়ো কুলশীল আপনার যথাসর্বস্ব এবং ক্স্যাটিকে লইয়া বি. এ-পাস-করা বরের পায়ে রুখা মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে। এই-সমস্ত कृर्णकरात्र क्रम्म कित्रुगरक विरामी त्राकारक वा ऋरमी है दिक् নবিশকে গালি দিয়া কোনো ফল নাই। আসল কথা, আমাদের দিনের বেলাকার প্রভূ ভাঁহার চাপরাশি পাঠাইয়াছেন; আমাদের সনাতন শয়নাগার হইতে সে আমাদিগকে টানিয়া বাহির না করিয়া ছাড়িবে না। জোর করিয়া চোখ বুজিয়া আমরা অকালে রাত্রি স্থান করিতে পারিব না। যে পৃথিবী আমাদের দ্বারে আসিয়া পৌছিয়াছে তাহাকে আমাদের ঘরে আহ্বান করিয়া আনিতেই

#### পথের সঞ্জ

হইবে ; যদি আদর করিয়া তাহাকে না আনি তবে সে আমাদের ভার ভাঙিয়া প্রবেশ করিবে। ভার কি এখনই ভাঙে নাই ?

অতএব, আবার একবার আমাদিগকে নৃতন করিয়া সমস্থাসমাধানের জম্ম ভাবিতে হইবে। য়ুরোপের নকল করিয়া সে কাজ
চলিবে না; কিন্তু য়ুরোপের কাছ হইতে শিক্ষা করিতে হইবে।
শিক্ষা করা এবং নকল করা একই কথা নহে। বস্তুত, ঠিকভাবে
শিক্ষা করিলেই নকল করার ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।
অম্যকে সত্যরূপে না জানিলে নিজেকে কখনোই সত্যরূপে জানা
যায় না।

কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম সে কথাটা এই যে, আমাদের ঘোরো ঢিলাঢালা অভ্যাস লইয়া য়ুরোপীয় সমাজে আমাদের অত্যস্ত বাধে। কোনোমতেই প্রস্তুত হইয়া উঠিতে পারি না। মনে হয়, সকলেই আমাকে ঠেলিয়া চলিয়া যাইতেছে, কেহ আমার জন্ম কিছুমাত্র অপেক্ষা করিতেছে না। আমরা আদর-আবদারের জীব, আশ্বীয়-সমাজের বাহিরে আমাদের বড়ো বিপত্তি। আমি এখানে আসিয়া ইহা লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, আমাদের ঘরের ছেলের পরের বাডিতে প্রবেশের অভ্যাস নাই বলিয়াই, আমাদের অধিকাংশ ছাত্র এখানে আসিয়া পড়া মুখস্থ করে কিন্তু এখানকার সমাজের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে না। এখানকার সমাজ বড়ো বলিয়াই এখানকার সমাজের দায় বেশি। সেই দায় স্বীকার করিলে তবে এখানকার লোকের সঙ্গে সমাজের ক্ষেত্রে আমাদের মিল হইতে পারে। সেই মিল না ঘটিলে এখানকার সব-চেয়ে বড়ো শিক্ষা হইতে আমরা বঞ্চিত হইব। কারণ, এখানকার সব-চেয়ে বডো সত্য এখানকার সমাজ। বস্তুত, এখানকার সব-চেয়ে বড়ো বীরত্ব বড়ো মহত্ব এখানকার সমাজের কেত্রে, যুদ্ধকেত্রে নহে। প্রশস্ত সমাজের

#### সমাজভেদ

উপযোগী ত্যাগ এবং আত্মসম্মান এখানে পদে পদে প্রকাশ পাইতেছে; এইখানে ইহারা মানুষ হইতেছে এবং নানা পথে মানুষের কাজে আপনাকে দান করিবার জন্ম ইহারা প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে। আধুনিক ভারতবর্ষের শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায় নিজের দেশেও স্কুলের শিক্ষাকেই শিক্ষা বলিয়া গণ্য করে— বৃহৎ সমাজের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত; এখানেও আসিয়া যদি তাহারা স্কুলের কারখানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া কেবলমাত্র কলের সামগ্রী হইয়া বাহির হইয়া যায়, এখানকার সমাজে প্রত্যক্ষ মনুষ্যুত্বের জন্মস্থানে প্রবেশ না করে, তবে বিদেশে আসিয়াও বঞ্চিত হইবে।

22

# সীমার সার্থকতা

এ কথা মাঝে মাঝে শুনিয়াছি যে, কবিছের মধ্যে জীবনের সম্পূর্ণ সার্থকতা নাই। ঈশ্বরের সাধনাকে কাব্যালংকারের ক্ষেত্র হইডে সংসারে কর্মের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত না করিলে তাহা সত্যের দৃঢ়তা লাভ করে না।

মাঝে মাঝে অবসাদের দিনে নিজেও এ কথা ভাবিয়াছি। কিন্তু আমি জানি, এরূপ চিস্তা মনের মধ্যে মরীচিকাবিস্তার মাত্র। মাহুষের যে রিপু তাহার কানে মিথ্যামন্ত্র জ্বপ করে লোভ তাহার মধ্যে অগ্রগণ্য। সে মাহুষকে এই কথা বলে, 'তুমি যাহা তাহার মধ্যে সত্য নাই, তাহার বাহিরেই সত্য।'

কিন্তু, উপনিষং বলিয়াছেন: মা গৃধঃ কস্তাম্বিদ্ধনম্। কাহারো ধনে লোভ করিয়ো না। অর্থাৎ তোমার সীমার বাহিরে যাহা আছে তাহার পশ্চাতে চিত্তকে ও চেষ্টাকে ধাবিত করিয়ো না।

কেন করিব না ওই শ্লোকে সে কথাটাও বলা আছে। উপনিষং বলিতেছেন, তিনিই সমস্তকে আচ্ছন্ন করিয়া আছেন; অতএব, যাহার মধ্যে তিনি আছেন, যাহা তাঁহার দান, তাহার মধ্যে কোনো অভাবই নাই। নিজের মধ্যে যখন ঐশ্বর্যকে উপলব্ধি করি না তখনই মনে করি, ঐশ্বর্য পরের মধ্যেই আছে। কিন্তু, যে দীনতাবশত ঐশ্বর্যকে নিজের মধ্যে পাই নাই, সেই দীনতাবশতই তাহাকে অহ্যত্র পাইবার আশা নাই।

ে সীমা আছে এ কথা যেমন নিশ্চিত, অসীম আছেন এ কথা তেমনি সত্য। আমরা উভয়কে যখন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি তখনই আমরা মায়ার কাঁদে পড়ি। তখনই আমরা এমন একটা ভূল করিয়া বসি যে, আপনার সীমাকে লঙ্খন করিলেই বৃঝি

## সীমার সার্থকতা

আমরা অসীমকে পাইব— যেন আত্মহত্যা করিলেই অমরজীবন পাওয়া যায়। যেন আমি না হইয়া আর-কিছু হইলেই আমি ধস্ত হইব। কিন্তু, আমি হওয়াও যা আর-কিছু হওয়া যে তাহাই, সেকথা মনে থাকে না। আমার এই আমির মধ্যে যদি ব্যর্থতা থাকে তবে অস্ত কোনো আমিছ লাভ করিয়া তাহা হইতে নিছুতি পাইব না। আমার ঘটের মধ্যে ছিল্ল থাকাতে যদি জল বাহির হইয়া যায় তবে সে জলের দোষ নহে। ছধ ঢালিলেও সেই দশা হইবে, এবং মধু ঢালিলেও তথৈবচ।)

জীবনে একটিমাত্র কথা ভাবিবার আছে যে, আমি সত্য হইব। আমি কবি হইব কি কর্মী হইব কি আর-কিছু হইব, সেটা নিতাস্তই বার্থ চিস্তা। সত্য হইব এ কথার অর্থ ই এই, কোথায় আমার সীমা সেটা নিশ্চিতরূপে অবধারণ করিব। ছ্রাশার প্রলোভনে সেইটে সম্বন্ধে যদি মন স্থির না করি, তবে সত্য ব্যবহার হইতে ভ্রষ্ট হইব।

ভেষংকারকে যে আমরা রিপু বলি, লোভকে যে আমরা রিপু বলি, তাহার কারণ এই— আমাদের সীমা সম্বন্ধে সে আমাদিগকে ঠিকটা বৃঝিতে দের না। সে আমাদের আপনাকে জানার তপস্থার বাধা দিয়া কেবলই বলিতে থাকে, 'তুমি যাহা তুমি তাহার চেয়ে আরো বেশি অথবা অস্থ-কিছু।' ইহা হইতে পৃথিবীতে যত হুংখ, যত বিদ্বেষ, যত কাড়াকাড়ি-হানাহানির স্থিটি হইতে থাকে এমন আর কিছুতেই না। যাহা মিথ্যা তাহাকেই গায়ের জারে সত্য করিতে গিয়া পৃথিবীতে যত-কিছু অমঙ্গলের উৎপত্তি হয়)

সীমাহীনতার প্রতি আমাদের একটা প্রবল আকর্ষণ আছে, সেই আকর্ষণই আমাদের জীবনকে গতিদান করে। সেই আকর্ষণকে অবহেলা করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে মঙ্গল

নাই। ভূমাকে আমাদের পাইতেই হইবে, সেই পাওয়াতেই আমাদের সুখ।

কিন্তু, নিজের সীমার মধ্যেই সেই অসীমকে পাইতে হইবে, ইহাছাড়া গতি নাই। সীমার মধ্যে অসীমকে ধরে না, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে আমরা অসীমকে ধর্ব করিয়া থাকি। এ কথা সত্য, এক সীমার মধ্যে অস্ত সীমাবদ্ধ পদার্থ সম্পূর্ণ স্থান পায় না। কিন্তু, অসীমের সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। তিনি একটি বালুকণার মধ্যেও অসীম। এইজস্ত একটি বালুকণাকেও যখন সম্পূর্ণরূপে সর্বতোভাবে আয়ন্ত করিতে যাই তখন দেখি, বিশ্বকে আয়ন্ত না করিলে তাহাকে পাইবার জাে নাই; কারণ, এক জায়গায় নিখিলের সঙ্গে সে অবিচ্ছেত্য, তাহার এমন একটা দিক আছে যে দিকটাতে কিছুতেই তাহাকে শেষ করা যায় না।

আমরা নিজের সীমার মধ্যেই অসীমের প্রকাশকে উপলব্ধি করিব, ইহাই আমাদের সাধনা। কারণ, সেই অসীমেরই আনন্দ আমার মধ্যে সীমা রচনা করিয়াছেন; সেই সীমার মধ্যেই তাঁছার বিলাস, তাঁহার বিহার। তাঁহার সেই নিকেতনকে ভাঙিয়া ফেলিয়া ভাঁহাকে বেশি করিয়া পাইব, এমন কথা মনে করাই ভুল।

গোলাপ-ফুলের মধ্যে সৌন্দর্যের একটি অসীমতা আছে তাহার কারণ, সে সম্পূর্ণরূপেই গোলাপ-ফুল— সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ, কোনো অনির্দিষ্টতা নাই। এইজফাই গোলাপ-ফুলের মধ্যে এমন একটি আবির্ভাব স্থুম্পষ্ট হইয়াছে যাহা চন্দ্রসূর্যের মধ্যে, যাহা জগতের সমস্ত স্থুন্দরের মধ্যে। সে স্থুনিশ্চিত সত্যরূপে গোলাপ-ফুল বলিয়াই সমস্ত জগতের সঙ্গে তাহার আত্মীয়তা সত্য।

বস্তুত অস্পষ্টতাই ব্যর্থতা; স্কুতরাং সেইখানেই ভূমার প্রকাশ প্রতিহত, ভূমার আনন্দ প্রচ্ছন্ন। তাঁহার আনন্দ রূপগ্রহণের

## সীমার সার্থকতা

ভারাই সার্থক। অসীম যিনি তিনি সীমার মধ্যেই সভ্য, সীমার মধ্যেই স্থলর। এইজন্ম জগৎস্তির ইতিহাসে রূপের বিকাশ কেবলই স্থব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে; সীমা হইতে সীমার অভিমুখে চলিয়াছে অসীমের অভিসার্যাত্রা। কুঁড়ি হইতে ফুল, ফুল হইডে ফুল, কেবলই রূপ হইতে ব্যক্ততর রূপ।

এইজন্তই আপনাকে স্পষ্ট করিয়া পাওয়াই মান্থবের সাধনা। স্পষ্ট করিয়া পাওয়ার অর্থ ই সীমাবদ্ধ করিয়া পাওয়া। যখনই নানা পথে নানা ছরাশার বিক্ষিপ্ততা হইতে নিজেকে সংহত করিয়া সীমার মধ্যে আপনাকে স্পষ্ট করিয়া দাঁড় করানো যায়, তখনই জীবনের সার্থকতাকে লাভ করি।

সাঁতার যতক্ষণ না শিথি ততক্ষণ এলোমেলো হাত পা ছোঁড়া।
চলে। ভালো সাঁতার যেমনি শিখি অমনি আমাদের চেষ্টা।
সীমাবদ্ধ হইয়া আসে এবং তাহা সুন্দর হইয়া প্রকাশ পায়। পাখি
যখন ওড়ে তখন সুন্দর দেখিতে হয়, কারণ, তাহার ওড়ার মধ্যে
দ্বিধা নাই, তাহা স্থনিয়ত, অর্থাৎ তাহা আপনার নিশ্চিত সীমাকে
পাইয়াছে। এই সীমাকে পাওয়াই স্টি অর্থাৎ সত্য; এবং সীমার
দ্বারা অসীমকে পাওয়াই সৌন্দর্য অর্থাৎ আনন্দ। সীমা হইতে
ভ্রেষ্ট হওয়াই কদর্যতা, তাহাই নিরানন্দ, তাহাই বিনাশ।

কাব্যালংকার তথনই ব্যর্থ যখনই তাহা মিথ্যা— অর্থাৎ যখনই তাহা আপনার সীমাকে না পাইয়া আর-কিছু হইবার চেষ্টা করিতেছে। তখনই সে ভান করে; তখনই সে ছোটোকে বড়ো করিয়া দেখায়, বড়োকে ছোটো করিয়া আনে। তখনই তাহা কথার কথামাত্র, তাহা সৃষ্টি নহে। কিন্তু, কবি যেখানে সত্য, যেখানে সে আপনার অসীমকে আপনার সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে, আপনার আনন্দকে আপনার শক্তির মধ্যে মূর্তিদান করে, সেখানে সে সৃষ্টি করে।

জগতের সকল সৃষ্টির মধ্যেই তাহার স্থান। সত্যকর্মা যে কর্মের সৃষ্টি করে, সত্যসাধক যে জীবনের সৃষ্টি করে, সকলেরই সঙ্গে এক পঙ্ক্তিতে আসন লইবার অধিকার তাহার। কার্লাইল প্রভৃতি বাক্যরচকেরা বাক্যের চেয়ে কাজকে যে বড়ো স্থান দিয়াছেন, ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় তাহার অর্থ এই যে, তাঁহারা মিধ্যান বাক্যের চেয়ে সত্য কাজকে গোরব দান করিতে চান। সেইসঙ্গে এ কথাও বলা উচিত, মিধ্যা কাজের চেয়ে সত্য বাক্য অনেক বড়ো।

আসল কথাই এই, সত্য যে-কোনো আকারেই প্রকাশ পাক্-না কেন তাহা একই; তাহাই মানুষের চিরসম্পদ। যেমন টাকা যেখানে সত্য, অর্থাৎ শক্তি যেখানে টাকা-আকারে প্রকাশ পায়, সেখানে সে টাকা কেবলমাত্র টাকা নহে, তাহা অন্নও বটে, বস্ত্রও বটে, শিক্ষাও বটে, স্বাস্থ্যও বটে; তখন সে টাকা সত্য মূল্যের नौभाग्न जुनिर्मिष्ठेकाल वक्ष विषयां व्यापनात निर्मिष्ठ नौभाकः অতিক্রম করে— অর্থাৎ সে আপনার সত্য মূল্যের দ্বারাই আপনার ৰাহিরের বিবিধ সভ্য পদার্থের সহিত যোগযুক্ত হয়। তেমনি সভ্য কৰিতার সঙ্গে মানুষের সকলপ্রকার সত্য সাধনার যোগ ও সমতুল্যতা আছে। সত্য কবিতা কেবলমাত্র কতকগুলি বাক্যের মধ্যে কৰিতা আকারেই থাকে না। তাহা মানুষের প্রাণের মধ্যে মিলিত হইয়া কর্মীর কর্ম ও তাপদের তপস্থার সহিত যুক্ত হইতে খাকে। এ কথা নি:সন্দেহ যে, কবির কবিতা যদি পৃথিবীতে না থাকিত তবে মানবজীবনের সকলপ্রকার কর্মই অক্সপ্রকার হইত। কারণ, মামুষের সত্য বাক্য চিরদিনই মামুষের সত্য কর্মের সহিত মিশ্রিত হইতেছে, তাহাকে শক্তি দিতেছে, মূর্তি দিতেছে, তাহারু পথকে লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর করিতেছে।

অতএব, এই কথাটি আমাদের বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে

## সীমার সার্থকতা

হইবে যে, সত্য সীমাকে পাওয়াই সত্য অসীমকে পাওয়ার একমাত্র পন্থা। নিজের সীমাকে লজ্জ্বন করিলেই নিজের অসীমকে লজ্জ্বন করা হয়। পৃথিবীতে কবিতায় বা কর্মে বা ধর্মসাধনায় যে-কোনো মার্ম্য সত্য হইয়াছে তাহার সহিত অপর সাধারণের প্রভেদ এই যে, সে অসীমের সীমাকে স্পষ্টরূপে আবিন্ধার করিয়াছে, অস্ত সকলে সীমাত্রই অস্পষ্টতার মধ্যে যেমন-তেমন করিয়া ঘ্রিয়া বেড়াইতেছে। এই অস্পষ্টতাই তৃক্ত। নদী যখন আপন তটসীমাকে পায় তখনই সে অসীম সমুজের অভিমুখে ছুটিয়া যাইতে পারে; যদি সে আপনার প্রতি অসম্ভষ্ট হইয়া আরো বড়ো হইবার জন্ম আপনার তটকে বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তাহা হইলেই তাহার গতি বন্ধ হইয়া যায় এবং সে তৃচ্ছ বিলের মধ্যে, জলার মধ্যে, ছড়াইয়া পড়ে।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে, আপনার সত্য সীমার মধ্যে আবদ্ধ হওয়া সংকীর্ণতা নহে, নিশ্চেষ্টতা নহে। বস্তুত, সেই সীমার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারাই মান্তুষ উদার হয়, সেই সীমার মধ্যে বিশ্বত হওয়ার দ্বারাই মান্তুষের চেষ্টা বেগবান হইয়া উঠে। ব্যক্তি ব্যক্তি-হওয়ার দ্বারাই মান্তুষের মধ্যে গণ্য হয়; জাতি জাতীয়ছলাভের দ্বারাই সর্বজাতির মধ্যে স্থান পাইতে পারে। যে জাতি জাতীয়তা লাভ করে নাই সে বিশ্বজাতীয়তাকে হারাইয়াছে। যে লোক বড়ো লোক সেই লোকই সকলের চেয়ে বিশেষ করিয়া নিজেকে পাইয়াছে। যে ব্যক্তি নিজেকে পাইয়াছে তাহার আর জড়তার মধ্যে পড়িয়া থাকিবার জো নাই; সে আপনার কাজ পাইয়াছে, সে আপনার স্থান পাইয়াছে, সে আপনার আনন্দ পাইয়াছে; নদীর মতো সে বিনা দ্বিধায় আপনার বেগে আপনিই চলিতে থাকে, তাহার সত্য সীমাই সত্য পরিণামের দিকে তাহাকে

#### পথের সঞ্য

সহজে চালনা করিয়া লইয়া যায়।

আবিরাবীর্ম এধি। যিনি প্রকাশস্বরূপ তিনি আমার মধ্যে, আমারই সীমার মধ্যে, প্রকাশিত হউন —ইহাই আমাদের সত্য প্রার্থনা। যদি আমার সীমাকে অবজ্ঞা করি তবে সেই অসীমের প্রকাশকে বাধা দিব। পাহি মাং নিত্যম্। আমাকে সর্বদা রক্ষা করো। আমার সত্যের মধ্যে, সীমার মধ্যে আমাকে রক্ষা করো; আমি যেন সীমার বাহিরে আপনাকে হারাইয়া না ফেলি। আমি যাহা, পূর্ণরূপে তাহাই হইয়া যেন তোমার প্রসন্ধতাকে তোমার আনন্দকে স্কুপষ্টরূপে নিজের মধ্যে অমুভব করি। অর্থাৎ, আমার যে সীমার মধ্যে তোমার বিলাস সেই সীমাকেই আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া আমি যেন নিজের জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারি, ইহাই আমার অস্তিধের মূলগত অস্তরতর প্রার্থনা।

লণ্ডন

## দীমা ও অদীমতা

ধর্ম শব্দের গোড়াকার অর্থ, যাহা ধরিয়া রাখে। religion শব্দের ব্যুৎপত্তি আলোচনা করিলে বুঝা যায় তাহারও মূল অর্থ যাহা বাধিয়া তোলে।

অতএব, এক দিক দিয়া দেখিলে দেখা যায়, মানুষ ধর্মকে বন্ধন বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। ধর্মই মানুষের চেষ্টার ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করিয়া সংকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। এই বন্ধনকে স্বীকার করা, এই সীমাকে লাভ করাই মানুষের চরম সাধনা।

কেননা সীমাই সৃষ্টি। সীমারেখা যতই সুবিহিত সুস্পষ্ট হর সৃষ্টি ততই সত্য ও সুন্দর হইতে থাকে। আনন্দের স্বভাবই এই, সীমাকে উদ্ভিন্ন করিয়া তোলা। বিধাতার আনন্দ বিধানের সীমার সমস্ত সৃষ্টিকে বাঁধিয়া তুলিতেছে। কর্মীর আনন্দ, কবির আনন্দ, শিল্পীর আনন্দ কেবলই স্ফুটতররূপে সীমা রচনা করিতেছে।

ধর্মও মান্থবের মনুয়াত্বকে তাহার সত্য সীমার মধ্যে ক্টুতর করিয়া তুলিবার শক্তি। সেই সীমাটি যতই সহজ্ব হয়, যতই সুব্যক্ত হয়, ততই তাহা সুন্দর হইয়া উঠিতে থাকে। মানুষ ততই শক্তি ও স্বাস্থ্য ও ঐশ্বর্য লাভ করে, মানুষের মধ্যে আনন্দ ততই প্রকাশমান হইয়া উঠে।

ধর্মের সাহায্যে মামুষ আপনার সীমা খুঁজিতেছে, অথচ সেই
ধর্মের সাহায্যেই মামুষ আপনার অসীমকে খুঁজিতেছে। ইহাই
আশ্চর্য। বিশ্বসংসারে সমস্ত পূর্ণতার মূলেই আমরা এই দ্বন্দ্ব
দেখিতে পাই। যাহা ছোটো করে ভাহাই বড়ো করে, যাহা পূথক
করিয়া দেয় ভাহাই এক করিয়া আনে, যাহা বাঁধে ভাহাই মুক্তিদান
করে; অসীমই সীমাকে সৃষ্টি করে এবং সীমাই অসীমকে প্রকাশ

করিতে থাকে। বস্তুত, এই দ্বন্দ্ব যেখানেই সম্পূর্ণরূপে একত্র হইরা।
মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণতা। যেখানে তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়া।
একটা দিকই প্রবল হইয়া ওঠে সেইখানেই যত অমক্ষল। অসীম
যেখানে সীমাকে ব্যক্ত করে না সেখানে তাহা দৃত্য, সীমা যেখানে
অসীমকে নির্দেশ করে না সেখানে তাহা নির্পক। মুক্তি যেখানে
বন্ধনকে অস্বীকার করে সেখানে তাহা উন্মন্ততা, বন্ধন যেখানে
মুক্তিকে মানে না সেখানে তাহা উৎপীড়ন। আমাদের দেশে
মায়াবাদে সমস্ত সীমাকে মায়া বলিয়াছে। কিন্তু, আসল কথা এই,
অসীম হইতে বিযুক্ত সীমাই মায়া। তেমনি ইহাও সত্য, সীমা
হইতে বিযুক্ত অসীমও মায়া।

যে গান আপনার স্থুরের সীমাকে সম্পূর্ণরূপে পাইয়াছে সে গান কেবলমাত্র স্থুরসমষ্টিকে প্রকাশ করে না— সে আপনার নিয়মের দ্বারাই আনন্দকে, সীমার দ্বারাই সীমার চেয়ে বড়োকে ব্যক্ত করে। গোলাপ-ফুল সম্পূর্ণরূপে আপনার সীমাকে লাভ করিয়াছে বলিয়াই সেই সীমার দ্বারা সে একটি অসীম সৌন্দর্যকে প্রকাশ করিতে থাকে। এই সীমার দ্বারা গোলাপ-ফুল প্রকৃতিরাজ্যে একটি বস্তুবিশেষ কিন্তু ভাবরাজ্যে আনন্দ। এই সীমাই তাহাকে এক দিকে বাঁধিয়াছে আর-এক দিকে ছাড়িয়াছে।

এইজন্তই দেখিতে পাই, মানুষের সকল শিক্ষারই মূলে সংযমের সাধনা। মানুষ আপনার চেষ্টাকে সংযত করিতে শিখিলেই তবে চলিতে পারে, ভাবনাকে বাঁধিতে পারিলে তবেই ভাবিতে পারে। সেই কারুকরই স্থানিপুণ যে লোক কর্মের সীমাকে অর্থাৎ নিয়মকে সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছে এবং মানিয়াছে। সেই লোকই নিজের জীবনকে স্থানর করিতে পারিয়াছে যে তাহাকে সংযত করিয়াছে। এবং সতী জী যেমন সতীত্বের সংযমের দ্বারাই আপনার প্রেমের পূর্ণ

## ্ সীমা ও অসীমতা

চরিতার্থতাকে লাভ করে, তেমনি যে মান্ত্র পবিত্রচিত্ত, অর্থাৎ যে আপনার ইচ্ছাকে সত্য সীমায় বাঁধিয়াছে, সেই তাঁহাকে পায় যিনি সাধনার চরম ফল, যিনি পরম আনন্দস্বরূপ।

এই ধর্মকে বন্ধনরূপে হৃঃখরূপে স্বীকার করা হইয়াছে; বলা হইয়াছে, ধর্মের পথ শাণিত ক্ল্রধারের মতো হুর্গম। সে পথ যদি অসীমবিস্তৃত হইত তবে সকল মামুষই যেমন-তেমন করিয়া চলিতে পারিত, কাহারো কোথাও কোনো বাধাবিপত্তি থাকিত না। কিন্তু, সে পথ স্থনিশ্চিত নিয়মের সীমায় দৃঢ়রূপে আবদ্ধ, এইজ্ফাই তাহা হুর্গম। গ্রুবরূপে এই সীমা-অন্থসরণের কঠিন হৃঃখকে মানুষের গ্রহণ করিতেই হইবে। কারণ, এই হৃঃখের দ্বারাই আনন্দ প্রকাশমান হইতেছে। এইজ্ফাই উপনিষদে আছে, তিনি, তপস্থার হৃঃখের দ্বারাই এই যাহা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন।

কবি কীট্স্ বলিয়াছেন, সত্যই সৌন্দর্য এবং সৌন্দর্যই সত্য।
সত্যই সীমা, সত্যই নিয়ম, সত্যের দ্বারাই সমস্ত বিশ্বত হইয়াছে;
এই সত্যের অর্থাৎ সীমার ব্যতিক্রম ঘটিলেই সমস্ত উচ্চুম্খল হইয়া
বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অসীমের সৌন্দর্য এই সত্যের সীমার মধ্যে
প্রকাশিত।

সীমা ও অসীমতাকে যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিরুদ্ধ করিয়া দেখি তবে মামুষের ধর্মসাধনা একেবারেই নিরর্থক হইয়া পড়ে। অসীম যদি সীমার বাহিরে থাকেন তবে জগতে এমন কোনো সেতৃ নাই যাহার দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে। তবে তিনি আমাদের পক্ষে চিরকালের মতোই মিথা।

কিন্তু, মান্থবের ধর্ম মান্থবকে বলিতেছে, 'তুমি আপনার সীমাকে পাইলেই অসীমকে পাইবে। তুমি মান্থব হও; সেই মান্থব হওয়ার মধ্যেই তোমার অনস্তের সাধনা সকল হইবে।' এইখানেই

আমাদের অভয়, আমাদের অমৃত। যে সীমার মধ্যে আমাদের সত্য সেই সীমার মধ্যেই আমাদের চরম পরিপূর্ণতা। এইজস্মই উপনিষৎ বলিয়াছেন, ইনিই ইহার পরমা গতি, ইনিই ইহার পরমা সম্পৎ, ইনিই ইহার পরম আশ্রয়, ইনিই ইহার পরম আনন্দ। অসীমতা এবং সীমা, ইনি এবং এই, একেবারেই কাছাকাছি; ছই পাধি একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন।

আমাদের দেশে ভক্তিতত্ত্বের ভিতরকার কথা এই যে, সীমার সঙ্গে অসীমের যে যোগ তাহা আনন্দের যোগ, অর্থাৎ প্রেমের যোগ। অর্থাৎ, সীমাও অসীমের পক্ষে যতখানি, অসীমও সীমার পক্ষে ততখানি; উভয়ের উভয়কে নহিলে নয়।

মানুষ কখনো কখনো ঈশ্বরকে দূর স্বর্গরাজ্যে সরাইয়া দিয়াছে।
আমনি মানুষের ঈশ্বর ভয়ংকর হইয়া উঠিয়াছে। এবং সেই
ভয়ংকরকে বশ করিবার জন্ম ভয়এস্ত মানুষ নানা মন্ত্রতন্ত্র আচারঅনুষ্ঠান পুরোহিত ও মধ্যস্তের শরণাপন্ন হইয়াছে। কিন্তু, মানুষ
যথন তাঁহাকে অন্তরত্র করিয়া জানিয়াছে তখন তাহার ভয়
ভ্বিয়াছে, এবং মধ্যস্থকে সরাইয়া দিয়া প্রেমের যোগে তাঁহার সঙ্গে
মিলিতে চাহিয়াছে।

মানুষ কখনো কখনো সীমাকে সকলপ্রকার ছ্র্নাম দিয়া গালি পাড়িতে থাকে। তখন সে স্বভাবকে পীড়ন করিয়া ও সংসারকে পরিত্যাগ করিয়া, অসম্ভব ব্যায়ামের দ্বারা অসীমের সাধনা করিতে প্রাবৃত্ত হয়। মানুষ তখন মনে করে, সীমা জিনিসটা যেন তাহার নিজেরই জিনিস, অতএব তাহার মুখে চুনকালী মাখাইলে সেটা আর-কাহারো গায়ে লাগে না। কিন্তু, মানুষ এই সীমাকে কোথা হইতে পাইল ? এই সীমার অসীম রহস্ত সে কীই বা জানে ? ভাহার সাধ্য কী সে এই সীমাকে লঙ্কন করে।

#### সীমা ও অসীমতা

মানুষ যখন জানিতে পারে সীমাতেই অসীম, তখনই মানুষ বৃথিতে পারে— এই রহস্তই প্রেমের রহস্ত; এই তত্তই সৌন্দর্য-তত্ত্ব; এইখানেই মানুষের গৌরব; আর, যিনি মানুষের ভগবান, এই গৌরবেই তাঁহারও গৌরব। সীমাই অসীমের ঐশর্য, সীমাই অসীমের আনন্দ; কেননা সীমার মধ্যেই তিনি আপনাকে দান করিয়াছেন এবং আপনাকে গ্রহণ করিতেছেন।

লণ্ডন

# শিক্ষাবিধি

এখানে আসিবার সময় আমার একটা সংকল্প ছিল, এখানকার বিভালয়গুলিকে ভালো করিয়া দেখিয়া-শুনিয়া বৃঝিয়া লইব— শিক্ষা সম্বন্ধে এখানকার কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে খাটে কি না তাহা দেখিয়া যাইব। সামাশ্য কিছু দেখিয়াছি, কাগজে পত্রে এখানকার শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনাও পড়িয়াছি। পরীক্ষা নানা প্রকারের চলিতেছে, প্রণালী নানা রকমের উদ্ভাবিত হইতেছে। এক দল বলিতেছে, ছেলেদের শিক্ষা যথাসম্ভব সুখকর হওয়া উচিত; আর-এক দল বলিতেছে, ছেলেদের শিক্ষার মধ্যে তুঃখের ভাগ যথেষ্ট পরিমাণে না থাকিলে তাহাদিগকে সংসারের জন্ম পাকা করিয়া মানুষ করা যায় না। এক দল বলিতেছে, চোখে কানে ভাবে আভাসে শিক্ষার বিষয়গুলিকে প্রকৃতির মধ্যে শোষণ করিয়া লইবার ব্যবস্থাই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা: আর-এক দল বলিতেছে, সচেইভাবে নিজের শক্তিকে প্রয়োগ করিয়া সাধনার দ্বারা বিষয়-গুলিকে আয়ত্ত করিয়া লওয়াই যথার্থ ফলদায়ক। বস্তুত এ দ্বন্দ্ কোনোদিনই মিটিবে না— কেননা. মান্তুষের প্রকৃতির মধ্যেই এ দ্বন্দ্ব সত্য: সুখও তাহাকে শিক্ষা দেয়, তুঃখও তাহাকে শিক্ষা দেয়: শাসন নহিলেও তাহার চলে না. স্বাধীনতা নহিলেও তাহার রক্ষা নাই: এক দিকে তাহার পড়িয়া-পাওয়া জ্বিনিসের প্রবেশদার খোলা, আর-এক দিকে তাহার খাটিয়া-আনা জিনিসের আনাগোনার পথ উন্মুক্ত। এ কথা বলা সহজ যে ছইয়ের মাঝখানের পথটিকে পাকা করিয়া চিহ্নিত করিয়া লও, কিন্তু কার্যত তাহা অসাধ্য। কারণ জীবনের গতি কোনোদিনই একেবারে সোজা রেখায় চলে না- অন্তর-বাহিরের নানা বাধায় ও নানা তাগিদে সে নদীর মতো

## শিক্ষাবিধি

আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলে, কাটা খালের মতো সিধা পড়িয়া থাকে না। অতএব, তাহার মাঝধানের রেখাটি সোজা রেখা নহে, তাহাকেও কেবলই স্থানপরিবর্তন করিতে হয়। এখন তাহার পক্ষে যাহা মধ্যরেখা আর-এক সময় তাহাই তাহার পক্ষে চরম প্রান্তরেখা: এক জাতির পক্ষে যাহা প্রান্তপথ আর-এক জাতির পক্ষে তাহাই মধ্যপথ। নানা অনিবার্য কারণে মানুষের ইতিহাসে কখনো বৃদ্ধ আসে, কখনো শান্তি আসে : কখনো ধনসম্পদের জোয়ার আসে, কখনো তাহার ভাঁটার দিন উপস্থিত হয়: কখনো নিজের শক্তিতে সে উন্মন্ত হইয়া উঠে, কখনো নিজের অক্ষমতাবোধে সে অভিভূত হুইয়া পড়ে। এমন অবস্থায় মামুষ যখন এক দিকে হেলিয়া পড়িতেছে তখন আর-এক দিকে প্রবল টান দেওয়াই তাহার পক্ষে সংশিক্ষা। মানুষের প্রকৃতি যখন সবলভাবে সঞ্জীব থাকে তখন আপনার ভিতর হইতেই একটা সহজ শক্তিতে আপনার ভারসামঞ্জস্তের পথ সে বাছিয়া লয়। যে মানুষের নিজের শরীরের উপর দখল আছে সে যখন এক দিক হইতে ধাকা খায় তখন সে স্বভাবতই অন্ত দিকে ভর দিয়া আপনাকে সামলাইয়া লয় : কিন্তু, মাতাল একটু ঠেলা খাইলেই কাত হইয়া পড়ে এবং সেই অবস্থাতেই পড়িয়া থাকে। য়ুরোপে ছেলেদের মানুষ করিবার পত্থা আপনা-আপনি পরিবর্তিত হইতেছে। ইহাদের চিত্ত যতই নানা ভাবের জ্ঞানের প্রভিজ্ঞতার সংস্রবে সচেতন হইয়া উঠিতেছে ততই ইহাদের পথের পরিবর্তন ক্রত হইতেছে।

অতএব, চিত্তের গতি-অনুসারেই শিক্ষার পথ নির্দেশ করিতে হয়। কিন্তু, যেহেতু গতি বিচিত্র এবং তাহাকে সকলে স্পষ্ট করিয়া চোখে দেখিতে পায় না, এইজক্তই কোনোদিনই কোনো একজন বা একদল লোক এই পথ দৃঢ় করিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিতে

পারে না। নানা লোকের নানা চেষ্টার সমবায়ে আপনিই সহজ্ব পথটি অন্ধিত হইতে থাকে। এইজন্ম সকল জাতির পক্ষেই আপন পরীক্ষার পথ খোলা রাখাই সত্যপথ-আবিষ্কারের একমাত্র পস্থা।

কিন্তু, যে দেশে সামাজিক শিক্ষাশালায় বাঁধা প্রথা হইতে এক-চুল সরিয়া গেলে জাত হারাইতে হয় সে দেশে মান্তুব হইবার পক্ষে গোড়াতেই একটা প্রকাণ্ড বাধা। সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতেছেই এবং ঘটিবেই, কেহ তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না, অথচ ব্যবস্থাকে সনাতন রেখায় পাকা করিয়া রাখিলে মান্তুবের পক্ষে তেমন হুর্গতির কারণ আর-কিছুই হইতে পারে না। এ কেমনতরো? যেমন, নদী সরিয়া যাইতেছে কিন্তু বাঁধা ঘাট একই জায়গায় পড়িয়া আছে, খেয়ানোকার পথ একই জায়গায় নির্দিষ্ট; সে ঘাট ছাড়া অহ্য ঘাটে নামিলে ধোবা নাপিত বন্ধ। স্কুতরাং ঘাট আছে কিন্তু জল পাই না, নৌকা আছে কিন্তু তাহার চলা বন্ধ।

এমন অবস্থায় আমাদের সমাজ আমাদের কালের উপযোগী
শিক্ষা আমাদিগকে দিতেছে না; আমাদিগকে তুই-চারি হাজার
বংসর পূর্বকালের শিক্ষা দিতেছে। অতএব, মানুষ করিয়া তুলিবার
পক্ষে সকলের চেয়ে যে বড়ো বিভালয় সেটা আমাদের বন্ধ।
আমাদের বর্তমান কালের দিকে তাকাইয়া আমাদের জীবনযাত্রার
প্রতি তাহার কোনো দাবি নাই। একদিন আমাদের ইতিহাসের
একটা বিশেষ অবস্থায় আমাদের সমাজ মানুষের কাহাকেও
ব্রাহ্মণ, কাহাকেও ক্ষত্রিয়, কাহাকেও বৈশ্য বা শৃত্র হইতে
বিলিয়াছিল। আমাদের প্রতি তাহার এই একটা কালোপযোগী
দাবি ছিল, স্তরাং এই দাবির প্রতি লক্ষ রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা
বিচিত্র আকারে আপনিই আপনাকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল।

## শিক্ষাবিধি

কারণ, স্ষ্টির নিয়মই তাই ; একটা মূল ভাবের বীজ জীবনের তাগিদে স্বতই আপন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া বাড়িয়া ওঠে, বাহির হইতে কেহ ডালপালা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া জুড়িয়া দেয় না। আমাদের বর্তমান সমাজের কোনো সজীব দাবি নাই---এখনো সে মামুষকে বলিতেছে 'ব্রাহ্মণ হও,' 'শৃত হও'। যাহা বলিতেছে তাহা সত্যভাবে পালন করা কোনোমতেই সম্ভবপর নহে. স্থুতরাং মানুষ তাহাকে কেবলমাত্র বাহিরের দিক হইতে মানিয়া লইতেছে। ব্রাহ্মণ হইবার কালে ব্রহ্মচর্য নাই; মাথা মুড়াইয়া তিন দিনের প্রহসন-অভিনয়ের পর গলায় স্ত্রধারণ আছে। তপস্থার দ্বারা পবিত্র জীবনের শিক্ষা ব্রাহ্মণ এখন আর দান করিতে পারে না, কিন্তু পদধ্লিদানের বেলায় সে অসংকোচে মুক্তপদ। এ দিকে জাতিভেদের মূল প্রতিষ্ঠা বৃত্তিভেদ একেবারেই ঘুচিয়া গেছে এবং তাহাকে রক্ষা করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়াছে, অথচ বর্ণভেদের বাহা বিধিনিষেধ সমস্তই অচল হইয়া বসিয়া আছে। খাঁচাটাকে তাহার সমস্ত লোহার শিক ও শিকল -সমেত মানিতেই হইবে. অথচ পাখিটা মরিয়া গেছে। দানাপানি নিয়ত জোগাইতেছি অথচ তাহা কোনো প্রাণীর খোরাকে লাগিতেছে না। এমনি করিয়া আমাদের সামাজিক জীবনের সঙ্গে সামাজিক বিধির বিচ্ছেদ ঘটিয়া যাওয়াতে আমরা কেবল যে অনাবশ্যক কালবিরোধী ব্যবস্থার দ্বারা বাধাগ্রস্ত হইয়া আছি তাহা নহে, আমরা সামাজিক সত্যরক্ষা করিতে পারিতেছি না। আমরা মূল্য দিতেছি ও লইতেছি, অথচ তাহার পরিবর্তে কোনো সত্যবস্তু নাই। শিষ্য গুরুকে প্রণাম করিয়া দক্ষিণা চুকাইয়া দিতেছে, কিন্তু গুরু শিশুকে গুরুর দেনা শোধ করিবার চেষ্টামাত্র করিতেছে না:এবং গুরু পুরাকালের বিশ্বত ভাষায় শিষ্যকে উপদেশ দিতেছে, শিষ্কের তাহা

্ গ্রহণ করিবার মতো শ্রদ্ধাও নাই, সাধ্যও নাই, ইচ্ছাও নাই। ইহার ফল হইতেছে এই, সত্যবস্তুর যে কোনো প্রয়োজন আছে এই বিশ্বাসটাই আমরা ক্রমশ হারাইতেছি। এ কথা স্বীকার করিতে আমরা লেশমাত্র লজ্জাও বোধ করি না যে, বাহিরের ঠাট বজায় রাখিয়া গেলেই যথেষ্ট। এমন-কি, এ কথা বলিতেও আমাদের বাধে না যে, ব্যবহারতঃ যথেচ্ছাচার করো কিন্তু প্রকাশ্যতঃ তাহা কবুল না করিলে কোনো ক্ষতি নাই। এমনতরো মিথ্যাচার মামুষকে দায়ে পড়িয়া অবলম্বন করিতে হয়। কারণ, যখন তোমার শ্রদ্ধা অন্ত পথে গিয়াছে তখনো সমাজ যদি কঠোর শাসনে আচারকে একই জায়গায় বাঁধিয়া রাখে তাহা হইলে সমাজের পনেরো-আনা লোক মিথ্যাচারকে অবলম্বন করিতে লজ্জা বোধ করে না। কারণ, মানুষের মধ্যে বীরপুরুষের সংখ্যা অল্প, অতএব সত্যকে প্রকাশ্যে স্বীকার করিবার দণ্ড যেখানে অসহারূপে অতিমাত্র সেখানে কপটতাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা আর চলে না। এইজন্ম আমাদের দেশে এই একটা অন্তত ব্যাপার প্রত্যহই দেখা যায়, মামুষ একটা জিনিসকে ভালো বলিয়া স্বীকার করিতে অনায়াসে পারে, অথচ সেইমুহুর্তেই অম্লানবদনে বলিতে পারে যে, 'সামাজিক ব্যবহারে ইহা আমি পালন করিতে পারিব না।' আমরাও এই মিথ্যাচারকে ক্ষমা করি যখন চিস্তা করিয়া দেখি, এ সমাজে নিজের সত্য বিশ্বাসকে কাজে খাটাইবার মাণ্ডল কত অসাধারূপে অতিরিক্ত।

অতএব, সমাজ যেখানে জীবনপ্রবাহের সহিত আপন স্বাস্থ্যকর
সামঞ্জস্তের পথ একেবারেই খোলা রাখে নাই, স্কুতরাং পুরাতনকালের
ব্যবস্থা যেখানে পদে পদে বাধাস্বরূপ হইয়া তাহাকে বদ্ধ করিয়া
ভূলিতেছে, সেখানে মানুষের যে শিক্ষাশালা সকলের চেয়ে

## শিক্ষাবিধি

স্বাভাবিক ও প্রশস্ত সেটা যে আমাদের পক্ষে নাই তাহা নহে; তাহা তদপেক্ষা ভয়ংকর— তাহা আছে অথচ নাই, তাহা সত্যকে পথ ছাড়িয়া দেয় না এবং মিথ্যাকে জমাইয়া রাখে। এ সমাজ গতিকে একেবারেই স্বীকার করিতে চায় না বলিয়া স্থিতিকে কলুষিত করিয়া তোলে।

সামাজিক বিভালয়ের তো এই বদ্ধ দশা, তাহার পরে রাজকীয় বিভালয়। সেও একটা প্রকাশু ছাঁচে-ঢালা ব্যাপার। দেশের সমস্ত শিক্ষাবিধিকে সে এক ছাঁচে শক্ত করিয়া জমাইয়া দিবে, ইহাই তাহার একমাত্র চেষ্টা। পাছে দেশ আপনার স্বতম্ব প্রণালী আপনি উদ্ভাবিত করিতে চায়, ইহাই তাহার সব-চেয়ে ভয়ের বিষয়। দেশের মনঃপ্রকৃতিতে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া সে আপনার আইন খাটাইবে, ইহাই তাহার মতলব। স্বতরাং এই বৃহৎ বিভার কল কেরানিগিরির কল হইয়া উঠিতেছে। মান্ন্য এখানে নোটের মুড়ি কুড়াইয়া ডিগ্রির বস্তা বোঝাই করিয়া তুলিতেছে, কিন্তু তাহা জীবনের খাছা নহে। তাহার গৌরব কেবল বোঝাইয়ের গৌরব, তাহা প্রাণের গৌরব নহে।

সামাজিক বিভালয়ের পুরাতন শিকল এবং রাজকীয় বিভালয়ের ন্তন শিকল ছই-ই আমাদের মনকে যে পরিমাণে বাঁধিতেছে সে পরিমাণে মুক্তি দিতেছে না। ইহাই আমাদের একমাত্র সমস্তা। নতুবা নৃতন প্রণালীতে কেমন করিয়া ইতিহাস মুখস্ত সহজ হইয়াছে বা অঙ্ক কথা মনোরম হইয়াছে, সেটাকে আমি বিশেষ খাতির করিতে চাই না। কেননা আমি জানি, আমরা যখন প্রণালীকে খুঁজি তখন একটা অসাধ্য শস্তা পথ খুঁজি। মনে করি, উপযুক্ত মাসুষকে যখন নিয়মিত ভাবে পাওয়া শক্ত তখন বাঁধা প্রণালীর ছারা সেই অভাব পুরণ করা যায় কি না। মাসুষ বারবার সেই চেষ্টা

করিয়া বারবারই অকৃতকার্য হইয়াছে এবং বিপদে পড়িয়াছে। ঘুরিয়া ফিরিয়া যেমন করিয়াই চলি-না কেন শেষকালে এই অলভ্যা সত্যে আসিয়া ঠেকিতেই হয় যে. শিক্ষকের দ্বারাই শিক্ষাবিধান হয়. व्यगालीत द्वाता रग्न ना। मानूरवत मन ठलनशील, এवः ठलनशील मनहे তাহাকে বুঝিতে পারে। এ দেশেও পুরাকাল হইতে আজ পর্যন্ত এক-একজন বিখ্যাত শিক্ষক জন্মিয়াছেন: তাঁহারাই ভগীরথের মতো শিক্ষার পুণ্যস্রোতকে আকর্ষণ করিয়া সংসারের পাপের বোঝা হ্রাস করিয়াছেন ও মৃত্যুর জড়তা দূর করিয়াছেন। তাঁহারাই শিক্ষাসম্বন্ধীয় সমস্ত বাঁধা বিধানের বাধার ভিতর দিয়াও ছাত্রদের মনে প্রাণপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশেও ইংরেজি শিক্ষার আরম্ভদিনের কথা স্মরণ করিয়া দেখো। ডিরোজিয়ো, কাপ্তেন রিচার্ড্সন, ডেভিড হেয়ার, ইহারা শিক্ষক ছিলেন ; শিক্ষার ছাচ ছিলেন না, নোটের বোঝার বাহন ছিলেন না। তখন বিশ্ববিভালয়ের ব্যহ এমন ভয়ংকর পাকা ছিল না; তখন তাহার মধ্যে আলো এবং হাওয়া-প্রবেশের উপায় ছিল: তখন নিয়মের ফাঁকে শিক্ষক আপন আসন পাতিবার স্থান করিয়া লইতে পারিতেন।

যেমন করিয়া হউক, আমাদের দেশে বিভার ক্ষেত্রকে প্রাচীরমুক্ত করিতেই হইবে। রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভৃতি বাহ্য পন্থায়
আমরা আমাদের চেষ্টাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়া বিশেষ কোনো
ফল পাইতেছি না। সেই শক্তিকে ও উভ্তমকে সফলতার পথে
প্রবাহিত করিয়া স্বাধীনভাবে দেশকে শিক্ষাদানের ভার আমাদের
নিজেকে লইতে হইবে। দেশের কাজে যাঁহারা আত্মসমর্পণ করিতে
চান এইটেই তাঁহাদের সব-চেয়ে প্রধান কাজ। নানা শিক্ষকের
নানা পরীক্ষার ভিতর দিয়া আমাদের দেশের শিক্ষার স্রোভকে সচল
করিয়া তুলিতে পারিলে তবেই তাহা আমাদের দেশের স্বাভাবিক

## শিক্ষাবিধি

সামগ্রী হইয়া উঠিবে। তবেই আমরা স্থানে স্থানে ও ক্ষণে ক্ষণে যথার্থ শিক্ষকের দেখা পাইব। তবেই স্বভাবের নিয়মে শিক্ষক-পরম্পরা আপনি জাগিয়া উঠিতে থাকিবে। 'জাতীয়' নামের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া আমরা কোনো-একটা বিশেষ শিক্ষাবিধিকে উদ্ভাবিত করিয়া তুলিতে পারি না। যে শিক্ষা স্বজাতির নানা লোকের নানা চেষ্টার দ্বারা নানা ভাবে চালিত হইতেছে তাহাকেই জাতীয় বলিতে পারি। স্বজাতীয়ের শাসনেই হউক আর বিজাতীয়ের শাসনে হউক, যখন কোনো একটা বিশেষ শিক্ষাবিধি সমস্ত দেশকে একটা-কোনো ধ্রুব আদর্শে বাঁধিয়া ফেলিতে চায় তখন তাহাকে জাতীয় বুলিতে পারিব না— তাহা সাম্প্রদায়িক, অতএব জাতির পক্ষে তাহা সাংঘাতিক।

শিক্ষা সম্বন্ধে একটা মহৎ সত্য আমরা শিথিয়াছিলাম। আমরা জানিয়াছিলাম, মামুষ মামুষের কাছ হইতেই শিথিতে পারে; যেমন জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয়, শিথার দ্বারাই শিথা জ্বলিয়া উঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে । মানুষকে ছাটিয়া ফেলিলেই সে তখন আর মানুষ থাকে না— সে তখন আপিস-আদালতের বা কল-কারখানার প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইয়া উঠে; তখনই সে মানুষ না হইয়া মাস্টারমশায় হইতে চায়; তখনই সে আর প্রাণ দিতে পারে না, কেবল পাঠ দিয়া যায়। গুরুশিয়্মের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য সজীবদেহের শোণিতস্রোতের মতো চলাচল করিতে পারে। কারণ, শিশুদের পালন ও শিক্ষণের যথার্থ ভার পিতামাতার উপর। কিন্তু, পিতামাতার সে যোগ্যতা অথবা স্থবিধা না থাকাতেই, অন্য উপযুক্ত লোকের সহায়তা অত্যাবশ্যক হইয়া ওঠে। এমন অবস্থায় গুরুকে পিতামাতা না হইলে চলে না। আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিসকে টাকা দিয়া

কিনিয়া বা আংশিক ভাবে গ্রহণ করিতে পারি না; ভাহা স্লেহ-প্রেম-ভক্তির দ্বারাই আমরা আত্মসাৎ করিতে পারি; ভাহাই মহয়ত্বের পাক্যন্ত্রের জ্ঞারক রস; ভাহাই জ্বৈ সামগ্রীকে জ্ঞীবনের সক্ষে সম্মিলিভ করিতে পারে। বর্তমান কালে আমাদের দেশের শিক্ষায় সেই শুরুর জ্ঞীবনই সকলের চেয়ে অভ্যাবশুক হইয়াছে। শিশুবয়সে নির্জীব শিক্ষার মতো ভয়ংকর ভার আর-কিছুই নাই; ভাহা মনকে যভটা দেয় ভাহার চেয়ে পিষিয়া বাহির করে অনেক বেশি। আমাদের সমাজব্যবস্থায় আমরা সেই শুরুকে খুঁজিভেছি যিনি আমাদের জীবনকে গভিদান করিবেন; আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা সেই শুরুকে খুঁজিভেছি যিনি আমাদের চিত্তের গভিপথকে বাধামুক্ত করিবেন। যেমন করিয়া হউক, সকল দিকেই আমরা মানুষকে চাই; ভাহার পরিবর্তে প্রণালীর বটিকা গিলাইয়া কোনো করিরাজ আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।

চ্যা**ল্**ফোর্ড্ ৩১ স্থাবন ১৩১৯

## লক্ষা ও শিকা

আমার কোনো-এক বন্ধু ফলিত জ্যোতিষ লইয়া আলোচনা করেন।
তিনি একবার আমাকে বলিয়াছিলেন যে-সব মামুষ বিশেষ কিছুই
নহে, যাহাদের জীবনে হাঁ এবং না জিনিসটা খুব স্পষ্ট করিয়া
দাগা নাই, জ্যোতিষের গণনা তাহাদের সম্বন্ধে ঠিক দিশা পায়
না। তাহাদের সম্বন্ধে শুভগ্রহ ও অশুভগ্রহের ফল কী তাহা
হিসাবের মধ্যে আনা কঠিন। বাতাস যখন জোরে বহে তখন
পালের জাহাজ হুহু করিয়া হুই দিনের রাস্তা এক দিনে চলিয়া
যাইবে, এ কথা বলিতে সময় লাগে না; কিন্তু, কাগজের নৌকাটা
এলোমেলো ঘুরিতে থাকিবে, কি ডুবিয়া যাইবে, কি কী হইবে
তাহা বলা যায় না— যাহার বিশেষ কোনো-একটা বন্দর নাই
তাহার অতীতই বা কী আর ভবিশ্বংই বা কী। সে কিসের জন্ত
প্রতীক্ষা করিবে, কিসের জন্ত নিজেকে প্রস্তুত করিবে। তাহার
আশা-তাপমানযন্ত্রে হুরাশার উচ্চতম রেখা অন্ত দেশের নৈরাশ্ররেখার কাছাকাছি।

আমাদের দেশের বর্তমান সমাজে এই অবস্থাটাই সব-চেয়ে সাংঘাতিক অবস্থা। আমাদের জীবনে সুস্পষ্টতা নাই। আমরা যে কী হইতে পারি, কতদূর আশা করিতে পারি, তাহা বেশ মোটা লাইনে বড়ো রেখায় দেশের কোথাও আঁকা নাই। আশা করিবার অধিকারই মানুষের শক্তিকে প্রবল করিয়া তোলে। প্রকৃতির গৃহিণীপনায় শক্তির অপব্যয় ঘটিতে পারে না, এইজক্ষ আশা যেখানে নাই শক্তি সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করে। বিজ্ঞানশাস্ত্রে বলে চক্ষুমান প্রাণীরা যখন দীর্ঘকাল গুহাবাসী হইয়া থাকে তখন তাহারা দৃষ্টিশক্তি হারায়। আলোক থাকিবে না অথচ দৃষ্টি

থাকিবে এই অসংগতি যেমন প্রকৃতি সহিতে পারে না, তেমনি আশা নাই অথচ শক্তি আছে ইহাও প্রকৃতির পক্ষে অসহা। এইজয় বিপদের মুখে পলায়নের যখন উপায় নাই পলায়নের শক্তিও তখন আড়েষ্ট হইয়া পড়ে।

এই কারণে দেখা যায়, আশা করিবার ক্ষেত্র বড়ো হইলেই মান্থবের শক্তিও বড়ো হইয়া বাড়িয়া ওঠে। শক্তি তখন স্পষ্ট করিয়া পথ দেখিতে পায় এবং জাের করিয়া পা ফেলিয়া চলে। কােনাে সমাজ সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস যাহা মান্থবকে দিতে পারে তাহা সকলের চেয়ে বড়ো আশা। সেই আশার পূর্ণ সফলতা সমাজের প্রত্যেক লােকেই যে পায় তাহা নহে; কিন্তু নিজের গােচরে এবং অগােচরে সেই আশার অভিমুখে সর্বদাই একটা তাগিদ থাকে বলিয়াই প্রত্যেকের শক্তি তাহার নিজের সাধ্যের শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে। একটা জাতির পক্ষে সেইটেই সকলের চেয়ে মস্ত কথা। লােকসংখ্যার কােনাে মূল্য নাই— কিন্তু, সমাজে যতগুলি লােক আছে তাহাদের অধিকাংশের যথাসন্তব শক্তিসম্পদ্ কাজে খাটিতেছে, মাটিতে পোঁতা নাই, ইহাই সমৃদ্ধি। শক্তি যেখানে গতিশীল হইয়া আছে সেইখানেই মঙ্গল, ধন যেখানে সজীব হইয়া খাটিতেছে সেইখানেই এশ্বর্য।

এই পাশ্চাত্যদেশে লক্ষ্যবেধের আহ্বান সকলেই শুনিতে পাইয়াছে; মোটের উপর সকলেই জানে সে কী চায়; এইজন্ম সকলেই আপনার ধন্তুক বাণ লইয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। যজ্ঞসম্ভবা যাজ্ঞসেনীকে পাইবে এই আশায় যে লক্ষ্য বহু উচ্চে ঝুলিতেছে তাহাকে বিদ্ধ করিতে সকলেই পণ করিয়াছে। এই লক্ষ্যবেধের নিমন্ত্রণ আমরা পাই নাই। এইজন্ম কী পাইতে হইবে সে বিষয়ে অধিক চিন্তা করা আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক এবং

## লক্ষ্য ও শিক্ষা

কোথায় যাইতে হইবে তাহাও আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া নির্দিষ্ট নাই।

এইজন্ম যখন এমনতরো প্রশ্ন শুনি 'আমরা কী শিখিব, কেমন করিয়া শিখিব, শিক্ষার কোন্ প্রণালী কোথায় কী ভাবে কাজ করিতেছে' তখন আমার এই কথাই মনে হয়— শিক্ষা জিনিসটা তো জীবনের সঙ্গে সংগতিহীন একটা কৃত্রিম জিনিস নহে। আমরা কী হইব এবং আমরা কী শিখিব এই ছটা কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। পাত্র যত বড়ো জল তাহার চেয়ে বেশি খরে না।

চাহিবার জিনিস আমাদের বেশি কিছু নাই। সমাজ আমাদিগকে কোনো বড়ো ডাক ডাকিতেছে না, কোনো বড়ো ত্যাগে টানিতেছে না— ওঠা-বসা খাওয়া-ছোঁওয়ার কতকগুলা কৃত্রিম নিরর্থক নিয়মপালন ছাড়া আমাদের কাছ হইতে সে আর কোনো বিষয়ে কোনো কৈফিয়ত চায় না। রাজশক্তিও আমাদের জীবনের সম্মুথে কোনো বৃহৎ সঞ্চরণের ক্ষেত্র অবারিত করিয়া দেয় নাই; সেখানকার কাঁটার বেড়াটুকুর মধ্যে আমরা যেটুকু আশা করিতে পারি তাহা নিতাস্তই অকিঞ্চিৎকর, এবং সেই বেড়ার ছিন্ত দিয়া আমরা যেটুকু দেখিতে পাই তাহাও অতি যৎসামান্ত।

জীবনের ক্ষেত্রকে বড়ো করিয়া দেখিতে পাই না বলিয়াই জীবনকে বড়ো করিয়া তোলা এবং বড়ো করিয়া উৎসর্গ করিবার কথা আমাদের স্বভাবতঃ মনেই আদে না। সে সম্বন্ধে যেটুকু চিস্তা করিতে যাই তাহা পুঁথিগত চিস্তা, যেটুকু কাজ করিতে যাই সেটুকু অন্তের অনুকরণ। আমাদের আরো বিপদ এই যে, যাহারা আমাদের খাঁচার দরজা এক মুহুর্তের জন্ম খুলিয়া দেয় না তাহারাই রাত্রিদিন বলে, 'তোমাদের উড়িবার শক্তি নাই।' পাৰির ছানা

তো বি. এ. পাস করিয়া উড়িতে শেখে না; উড়িতে পায় বলিয়াই উড়িতে শেখে। সে তাহার স্বজনসমাজের সকলকেই উড়িতে দেখে; সে নিশ্চয় জানে তাহাকে উড়িতেই হইবে। উড়িতে পারা। বে সম্ভব এ সম্বন্ধে কোনোদিন তাহার মনে সন্দেহ আসিয়া তাহাকে ছর্বল করিয়া দেয় না। আমাদের ছর্ভাগ্য এই যে, অপরে আমাদের শক্তি সম্বন্ধে সর্বদা সন্দেহ প্রকাশ করে বলিয়াই, এবং সেই সন্দেহকে মিথ্যা প্রমাণ করিবার কোনো ক্ষেত্র পাই না বলিয়াই, অস্তরে অস্তরে নিজের সম্বন্ধেও একটা সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়া যায়। এমনি করিয়া আপনার প্রতি যে লোক বিশ্বাস হারায় সে কোনো বড়ো নদী পাড়ি দিবার চেষ্টা পর্যন্তও করিতে পারে না; অতি ক্ষুক্র সীমানার মধ্যে ডাঙার কাছে কাছে সে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং তাহাতেই সে সম্পূর্ণ সম্ভষ্ট থাকে এবং যেদিন সে কোনো গতিকে বাগবাজার হইতে বরানগর পর্যন্ত উজান ঠেলিয়া যাইতে পারে সেদিন সে মনে করে, 'আমি অবিকল কলম্বসের সমত্ল্য কীর্তি করিয়াছি।'

তুমি কেরানির চেয়ে বড়ো, ডেপুটি-মুন্সেফের চেয়ে বড়ো, তুমি যাহা শিক্ষা করিতেছ তাহা হাউইয়ের মতো কোনোক্রমে ইস্কুল-মাস্টারি পর্যস্ত উড়িয়া তাহার পর পেজন্ভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্ম নহে, এই মন্ত্রটি জপকরিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা— এই কথাটা আমাদের নিশিদিন মনে রাখিতে হইবে। এইটে ব্ঝিতে না পারার মৃঢ়তাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মৃঢ়তা। আমাদের সমাজে এ কথা আমাদিগকে বোঝায় না, আমাদের ইস্কুলেও এ শিক্ষা নাই।

কিন্তু, যদি কেহ মনে করেন, তবে বুঝি দেশের সম্বন্ধে আমি:

## লক্ষ্য ও শিকা

হতাশ হইয়া পড়িয়াছি, তবে তিনি ভূল বৃঝিবেন। আমরা কোথায় আছি, কোন দিকে চলিতেছি, তাহা স্বস্পষ্ট করিয়া জানা চাই। সে জানাটা যতই অপ্রিয় হউক, তবু সেটা সর্বাগ্রে আবশুক। আমরা এ পর্যস্ত বারবার নিজের ছর্গতি সম্বন্ধে নিজেকে কোনোমতে ভূলাইয়া আরাম পাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এ কথা বলিয়া কোনে। লাভ নাই- মামুষকে মামুষ করিয়া তুলিবার পক্ষে আমাদের সনাতন সমাজ বিশ্বসংসারে সকল সমাজের সেরা; এতবড়ো একটা অন্তত অত্যক্তি, যাহা মানবের ইতিহাসে প্রত্যক্ষতই প্রত্যহ আপনাকে অপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে, তাহাকে আড়ম্বর-সহকারে ঘোষণা করা নিশ্চেষ্টতার গায়ের-জ্রোরি কৈফিয়ত; যে লোক কোনোমতেই কিছু করিবে না এবং নডিবে না, সে এমনি করিয়াই আপনার কাছে ও অন্তের কাছে আপনার লব্দা রক্ষা করিতে চায়। গোড়াতেই নিজের এই মোহটাকে কঠিন আঘাতে ছিন্ন করিয়া ফেলা চাই h বিষফোড়ার চিকিৎসক যখন অস্ত্রাঘাত করে তখন সেই ক্ষত আপনার আঘাতের মুখকে কেবলই ঢাকিয়া ফেলিতে চায়; কিন্তু স্থুচিকিংসক ফোডার সেই চেষ্টাকে আমল দেয় না, যতদিন না আরোগ্যের লক্ষণ দেখা দেয় ততদিন প্রত্যহই ক্ষতমুখ খুলিয়া রাখে। আমাদের দেশের প্রকাণ্ড বিষফোডা বিধাতার কাছ-হইতে মস্ত একটা অস্ত্রাঘাত পাইয়াছে; এই বেদনা তাহার প্রাপ্য; কিন্তু প্রতিদিন ইহাকে সে ফাঁকি দিয়া ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। সে আপনার অপমানকে মিথ্যা করিয়া লুকাইতে গিয়া সেই অপমানের কোড়াকে চিরস্থায়ী করিয়া পুষিয়া রাখিবার উল্লোগ করিতেছে। কিন্তু, যতবার সে ঢাকিবে চিকিৎসকের অস্ত্রাঘাত ততবারই তাহার সেই মিথ্যা অভিমানকে বিদীর্ণ করিয়া দিবে। এ কথা তাহাকে একদিন সুস্পষ্ট করিয়া স্বীকার করিতেই

হইবে— ফোড়াটা তাহার বাহিরের জোড়া-দেওয়া আকস্মিক জিনিস
নহে। ইহা তাহার ভিতরকারই ব্যাধি; দোষ বাহিরের নহে—
তাহার রক্ত দৃষিত হইয়াছে— নহিলে এমন সাংঘাতিক হুর্বলতা,
এমন মোহাবিষ্ট জড়তা মান্ত্যকে এত দীর্ঘকাল এমন করিয়া
সকল বিষয়ে পরাভূত করিয়া রাখিতে পারে না। আমাদের নিজের
সমাজই আমাদের নিজের মন্ত্যুত্বকে পীড়িত করিয়াছে, ইহার
বৃদ্ধিকে ও শক্তিকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে, সেইজফাই সে
সংসারে কোনোমতেই পারিয়া উঠিতেছে না। এই আপনার
সম্বন্ধে আপনার মোহকে জোরের সঙ্গে স্পষ্ট করিয়া ভাঙিতে
দেওয়া নৈরাশ্র ও নিশ্চেষ্টতার লক্ষণ নহে। ইহাই চেষ্টার পথকে
মুক্তি দিবার উপায় এবং মিথ্যা আশার বাসা ভাঙিয়া দেওয়াই
নৈরাশ্রকে যথার্থভাবে নির্বংশ করিবার পস্থা।

আমার বলিবার কথা এই, শিক্ষা কোনো দেশেই সম্পূর্ণতঃ
ইস্কুল হইতে হয় না এবং আমাদের দেশেও হইতেছে না।
পরিপাকশক্তি ময়রার দোকানে তৈরি হয় না, খাছাই তৈরি হয়।
মামুষের শক্তি যেখানে বৃহৎভাবে উত্তমশীল সেইখানেই তাহার বিছা
তাহার প্রকৃতির সঙ্গে মেশে। আমাদের জীবনের চালনা হইতেছে
না বলিয়াই আমাদের পুঁথির বিছাকে আমাদের প্রাণের মধ্যে
আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না।

এ কথা মনে উদয় হইতে পারে, তবে আর আমাদের আশা
কোথায়। কারণ, জীবনের চালনাক্ষেত্র তো সম্পূর্ণ আমাদের
হাতে নাই; প্রাধীন জাতির কাছে তো শক্তির দার খোলা
খোকিতে পারে না।

এ কথা সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। বস্তুত, শক্তির ক্ষেত্র সকল জ্বাতির পক্ষেই কোনো-না-কোনো দিকে সীমাবদ্ধ। সর্বত্রই

## লক্ষ্য ও শিকা

অন্তরপ্রকৃতি এবং বাহিরের অবস্থা উভয়ে মিলিয়া আপসে আপনার ক্ষেত্রকে নির্দিষ্ট করিয়ালয়। এই সীমানির্দিষ্ট ক্ষেত্রই সকলের পক্ষে দরকারি; কারণ, শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করা শক্তিকে ব্যবহার করা নহে। কোনো দেশেই অমুকূল অবস্থা মামুষকে অবারিত স্বাধীনতা দেয় না, কারণ তাহা ব্যর্থতা। ভাগ্য আমাদিগকে যাহা দেয় তাহা ভাগ করিয়াই দেয়— এক দিকে যাহার ভাগে বেশি পড়ে অস্ত দিকে তাহার কিছু না কিছু কম পড়িবেই।

অতএব, কী পাইলাম সেটা মামুষের পক্ষে তত বড়ো কথা নয়, সেটাকে কেমনভাবে গ্রহণ ও ব্যবহার করিব সেইটে যত বড়ো। সামাজিক বা মানসিক যে-কোনো ব্যবস্থায় সেই গ্রহণের শক্তিকে বাধা দেয়, সেই ব্যবহারের শক্তিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে তাহাই সর্বনাশের মূল। মানুষ যেখানে কোনো জ্বিনিসকেই পর্থ করিয়া লইতে দেয় না, ছোটো বড়ো সকল জিনিসকেই বাঁধা বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে ও বাঁধা নিয়মের দারা ব্যবহার করিতে বলে, সেখানে অবস্থা যতই অমুকৃল হউক-না কেন মনুষ্যন্থকে শীৰ্ণ হইতেই হইবে। আমাদের অবস্থার সংকীর্ণতা লইয়া আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের অবস্থা যে যথার্থতঃ কী তাহা আমরঃ জানিই না; তাহাকে আমরা সকল দিকে পর্থ করিয়া দেখি নাই. সেই পর্য করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তিকেই আমরা অপরাধ বলিয়া সর্বাত্যে দডিদভা দিয়া বাঁধিয়াছি। মানবপ্রকৃতির উপর ভরসা নাই বলিয়া এ কথা একেবারে ভূলিয়া বসিয়াছি যে, মানুষকে ভূল করিতে না দিলে মামুষকে শিক্ষা করিতে দেওয়া হয় না। মানুষকে সাহস করিয়া ভালো হইয়া উঠিবার প্রশস্ত অধিকার দিব না, তাহাকে সনাতন নিয়মে সকল দিকেই খর্ব করিয়া ভালোমামুষির জেলখানায় চিরজীবন কারাদণ্ড বিধান করিয়া রাখিব, এমনত্রো যাহাদের

ব্যবস্থা, তাহারা যতক্ষণ নিজের বেড়ি নিজে খুলিয়া না কেলিবে এবং বেড়িটাকেই নিজের হাত-পায়ের চেয়ে পবিত্র ও পরমধন বলিয়া পুজা করা পরিত্যাগ না করিবে, ততক্ষণ ভাগ্যবিধাতার কোনো বদাস্থতায় তাহাদের কোনো স্থায়ী উপকার হইতে পারিবে না।

निष्कत व्यवशास्क निष्कत मक्तित हारा श्रवन विषा भग করিবার মতো দীনতা আর-কিছু নাই। মামুষের আকাজ্ফার বেগকে তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত ভোগ, ব্যক্তিগত মুক্তির ক্ষুদ্র প্রলুক্কতা হইতে উপরের দিকে জাগাইয়া তুলিতে পারিলেই, তাহার এমন কোনো বাহ্য অবস্থাই নাই যাহার মধ্য হইতে সে বাডিয়া উঠিতে পারে না: এমন-কি, সে অবস্থায় বাহিরের দারিদ্রাই তাহাকে বড়ো হইয়া উঠিবার দিকে সাহায্য করে। কাঁঠাল-গাছকে ক্রতবেগে বাড়াইয়া তুলিবার জন্ম আমাদের দেশে তাহার চারাকে বাঁশের চোঙের মধ্যে ঘিরিয়া বাঁধিয়া রাখে। সে চারা আশে-পাশে ডালপালা ছড়াইতে পারে না, এইজক্স কোনোমতে চোঙের ংবেডাকে ছাডাইয়া আলোকে উঠিবার জন্ম সে আপনার শক্তিকে একাগ্রভাবে চালনা করে এবং সিধা হইয়া আপন বন্ধনকে লঙ্ঘন করে। কিন্তু, সেই চারাটির মজ্জার মধ্যে এই ছর্নিবার বেগটি সঙ্গীব থাকা চাই যে, 'আমাকে উঠিতেই হইবে, বাড়িতেই হইবে; আলোককে যদি পাশেই না পাই তবে তাহাকে উপরে খুঁজিতে বাহির হইব, মুক্তিকে যদি এক দিকে না পাই তবে তাহাকে অন্ত দিকে লাভ করিবার জন্ম চেষ্টা ছাড়িব না।' 'চেষ্টা করাই অপরাধ— ্যেমন আছি তেমনিই থাকিব' কোনো প্রাণবান জ্বিনিস এমন কথা ্যখন বলে তখন তাহার পক্ষে বাঁশের চোঙও যেমন, অনস্ত আকাশও •তেমনি।

মান্থবের সকলের চেয়ে যাহা পরম আশার সামগ্রী তাহা

## লক্ষ্য ও শিক্ষা

কখনো অসাধ্য হইতে পারে না, এ বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ় আছে। আমাদের জাতির মৃক্তি যদি পার্শের দিকে না থাকে তবে উপরের দিকে আছেই, এ কথা একস্বহূর্ত ভূলিলে চলিবে না। ডালপালা ছড়াইয়া পাশের দিকের বাড়টাকেই আমরা চারি দিকে দেখিতেছি, এইজন্ম সেইটেকেই একমাত্র পরমার্থ বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছি: কিন্তু, উচ্চের দিকের গতিও জীবনের গতি, সেখানেও সার্থকতার ফল সম্পূর্ণ হইয়াই ফলে। আসল কথা, এক দিকে হউক বা আর-এক দিকে হউক, ভূমার আকর্ষণকে স্বীকার করিতেই হইবে; আমাদিগকে বড়ো হইতে হইবে, আরো বড়ো হইতে হইবে। সেই বাণী আমাদিগকে কান পাতিয়া শুনিতে হইবে যাহা আমাদিগকে কোণের বাহির করে, যাহা আমাদিগকে অনায়াসে আত্মত্যাগ করিতে শক্তি দেয়, যাহা কেবলমাত্র আপিসের দেয়াল ও চাকরির খাঁচাটকুর মধ্যে আমাদের আকাজ্ঞাকে বদ্ধ করিয়া রাখে না। আমাদের জাতীয় জীবনে সেই বেগ যখন সঞ্চারিত হইবে, সেই শক্তি যখন প্রবল হইয়া উঠিবে, তখন প্রতি মৃহুর্তেই আমাদের অবস্থাকে আমরা অতিক্রম করিতে থাকিব; তখন আমাদের বাহ্য অবস্থার কোনো সংকোচ আমাদিগকে কিছুমাত্র লজ্জা দিতে পারিবে না।

বর্তমানের ইতিহাসকে স্থানিদিষ্ট করিয়া দেখা যায় না; এইজ্ঞা
যখন আলোক আসন্ধ তখনো অন্ধকারকে চিরস্তন বলিয়া ভয় হয়।
কিন্তু, আমি তো স্পষ্টই মনে করি— আমাদের চিত্তের মধ্যে একটা
চেতনার অভিঘাত আসিয়া পৌছিয়াছে। ইহার বেগ ক্রমশই
আপনার কাজ করিতে থাকিবে, কখনোই আমাদিগকে নিশ্চিম্ত
হইয়া থাকিতে দিবে না। আমাদের প্রাণশক্তি কোনোমতেই মরিবে
না, যে দিক দিয়া হউক তাহাকে বাঁচিতেই ছইবে; সেই আমাদের
হর্জ্যে প্রাণচেষ্টা যেখানে একটু ছিন্ত পাইতেছে সেইখান দিয়াই

এখনই আমাদিগকে আলোকের অভিমুখে ঠেলিয়া তুলিতেছে ৷ মানুষের সম্মুখে যে পথ সর্বাপেক্ষা উন্মুক্ত বলিয়াই মানুষ যে পথ ভূলিয়া থাকে, রাজা যে পথে বাধা দিতে পারে না এবং দারিদ্র্য যে পথের পাথেয় হরণ করিতে অক্ষম, স্পষ্ট দেখিতেছি, সেই ধর্মের পথ আমাদের এই সর্বত্রপ্রতিহত চিত্তকে মুক্তির দিকে টানিতেছে। আমাদের দেশে এই পথযাত্রার আহ্বান বারম্বার নানা দিক হইতে নানা কণ্ঠে জাগিয়া উঠিতেছে। এই ধর্মবোধের জাগরণের মতে। এতবড়ো জাগরণ জগতে আর-কিছু নাই ; ইহাই মৃককে কথা বলায়, পঙ্গুকে পর্বত লজ্জ্বন করায়। ইহা আমাদের সমস্ত চিত্তকে চেতাইবে, সমস্ত চেষ্টাকে চালাইবে; ইহা আশার আলোকে এবং আনন্দের সংগীতে আমাদের বহুদিনের বঞ্চিত জীবনকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিবে। মানবজীবনের সেই পরম লক্ষ্য যতই আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকিবে ততই আপনাকে অকৃপণ ভাবে আমরা দান করিতে পারিব এবং সমস্ত ক্ষুদ্র আকাজ্ঞার জাল ছিন্ন হইয়া পড়িবে। আমাদের দেশের এই লক্ষ্যকে যদি আমরা সম্পূর্ণ সচেতনভাবে মনে রাখি তবেই আমাদের দেশের শিক্ষাকে আমরা সত্য আকার দান করিতে পারিব। জীবনের কোনো লক্ষ্য নাই অথচ শিক্ষা আছে, ইহার কোনো অর্থই নাই। আমাদের ভারতভূমি তপোভূমি হইবে, সাধকের সাধনক্ষেত্র হইবে, সাধুর কর্মস্থান হইবে, এইখানেই ত্যাগীর সর্বোচ্চ আত্মোৎসর্গের হোমাগ্নি জলিবে, এই গৌরবের আশাকে যদি মনে রাখি তবে পথ আপনি প্রস্তুত হইবে এবং অকৃত্রিম শিক্ষাবিধি আপনি আপনাকে অঙ্কুরিত পল্লবিত ও ফলবান করিয়া তুলিবে।

চ্যাল্ফোর্ড্। গ্রন্টর্শিয়র ১৯ অগস্ট্ ১৯১২

# আমেরিকার চিঠি

আজ রবিবার। গির্জার ঘণ্টা বাজিতেছে। সকালে চোখ মেলিয়াই দেখিলাম, বরফে সমস্ত সাদা হইয়া গিয়াছে। বাডিগুলির কালো রঙের ঢালু ছাদ এই বিশ্বব্যাপী সাদার আবির্ভাবকে বৃক পাতিয়া দিয়া বলিতেছে, 'আধাে আঁচরে বােসাে!' মানুষের চলাচলের রাস্তায় ধুলাকাদার রাজ্ব একেবারে ঘুচাইয়া দিয়া গুভতার নিশ্চল ধারা যেন শতধা হইয়া বহিয়া চলিয়াছে। গাছে একটিও পাতা -নাই; শুক্রম্ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ডালগুলির উপরের চূড়ায় তাঁহার আশীর্বাদ বর্ষণ করিয়াছেন। রাস্তার ছুই ধারের ঘাস যৌবনের শেষ চিহ্নের মতো এখনো সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয় নাই, কিন্তু তাহারা ধীরে ধীরে মাথা হেঁট করিয়া হার মানিতেছে। পাথিরা ডাক বন্ধ করিয়াছে, আকাশে কোথাও কোনো শব্দ নাই। বর্ষ উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছে, কিন্তু তাহার পদসঞ্চার কিছুমাত্র শোনা যায় না। বর্ষা আসে বৃষ্টির শব্দে ডালপালার মর্মরে দিগ্দিগস্ত মুখরিত করিয়া দিয়া রাজবহুন্নতথ্বনিঃ— কিন্তু আমরা সকলেই যখন ঘুমাইতেছিলাম, আকাশের তোরণদার তখন নীরবে খুলিয়াছে; সংবাদ লইয়া কোনো দৃত আসে নাই, সে কাহারো খুম ভাঙাইয়া 'দিল না। স্বৰ্গলোকের নিভূত আশ্রম হইতে নিঃশব্দতা মর্তে -নামিয়া আসিতেছেন; তাঁহার ঘর্ষরনিনাদিত রথ নাই; মাতলি তাঁহার মত্ত ঘোড়াকে বিহ্যুতের ক্যাঘাতে হাঁকাইয়া আনিতেছে না: ইনি নামিতেছেন ইহার সাদা পাখা মেলিয়া দিয়া— অতি কোমল তাহার সঞ্চার, অতি অবাধ তাহার গতি— কোথাও তাহার সংঘর্ষ নাই, কিছুকেই সে কিছুমাত্র <del>আঘাত</del> করে না। **সূর্য** অাবৃত, আলোকের প্রথরতা নাই; কিন্তু, সমস্ত পৃথিবী হইতে

একটি অপ্রগল্ভদীপ্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, এই জ্যোতি যেন্দ শাস্তি এবং নম্রতীয় সুসম্বৃত, ইহার অবগুঠনই ইহার প্রকাশ।

স্তব্ধ শীতের প্রভাতে এই অপরপ শুত্রতার নির্মল আবির্ভাবকে আমি নত হইয়া নমস্বার করি— ইহাকে আমার অন্তরের মধ্যে বরণ করিয়া লই। বলি, 'তুমি এমনি ধীরে ধীরে ছাইয়া ফেলো; আমার সমস্ত চিস্তা, সমস্ত করনা, সমস্ত কর্ম আরত করিয়া দাও। গভীর রাত্রির অসীম অন্ধকার পার হইয়া তোমার নির্মলতা আমার জীবনে নিঃশব্দে অবতীর্ণ হউক, আমার নবপ্রভাতকে অকলক্ষ শুত্রতার মধ্যে উদ্বোধিত করিয়া তুলুক— বিশ্বানি ছরিতানি পরাস্থব— কোথাও কোনো কালিমা কিছুই রাখিয়ো না, তোমার স্বর্গের আলোক যেমন নিরবচ্ছিন্ন শুত্র আমার জীবনের ধরাতলকে তেমনি একটি অখণ্ড শুত্রতায় একবার সম্পূর্ণ সমারত করিয়া দাও।'

অন্তকার প্রভাতের এই অতলম্পর্শ শুক্রতার মধ্যে আমি আমার অন্তরাত্মাকে অবগাহন করাইতেছি। বড়ো শীত, বড়ো কঠিন এই স্নান। নিজেকে যে একেবারে শিশুর মতো নগ্ন করিয়া দিতে হইবে, এবং ডুবিতে ডুবিতে একেবারে কিছুই যে বাকি থাকিবে না— উর্ধে শুক্ত, অধোতে শুক্ত, সম্মুখে শুক্ত, পশ্চাতে শুক্ত, আরম্ভে শুক্ত, অন্তে শুক্ত— শিব এব কেবলম্— সমস্ত দেহমনকে শুক্তের মধ্যে নিঃশেষে নিবিষ্ট করিয়া দিয়া নমস্কার— নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

বার্ধক্যের কাস্তি যে কী মহৎ, কী গভীর স্থন্দর, আমি তাহাই দেখিতেছি। যত-কিছু বৈচিত্র্য সমস্ত ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ঢাকা-পড়িয়া গেল, অনবচ্ছিন্ন একের শুক্রতা সমস্তকেই আপনার আড়ালে টানিয়া লইল। সমস্ত গান ঢাকা পড়িল, প্রাণ ঢাকা পড়িল, বর্ণচ্ছটার লীলা সাদায় মিলাইয়া গেল। কিন্তু, এ তো মরণের

## আমেরিকার চিঠি

ছায়া নয়। আমরা যাহাকে মরণ বলিয়া জানি সে যে কালো; শুক্ততা তো আলোকের মতো দাদা নয়, দে যে অমাবস্থার মতো অন্ধকারময়। সূর্যের গুল্ল রশ্মি তাহার লাল নীল সমস্ত ছটাকে একেবারে আরত করিয়া ফেলিয়াছে: কিন্তু, তাহাকে তো বিনাশ করে নাই, তাহাকে পরিপূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়াছে। আ<del>জ</del> নিস্তর্কতার অন্তর্নিগৃঢ় সংগীত আমার চিত্তকে অস্তরে রসপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। আজ গাছপালা তাহার সমস্ত আভরণ খদাইয়া ফেলিয়াছে, একটি পাতাও বাকি রাখে নাই ; সে তাহার প্রাণের সমস্ত প্রাচুর্যকে অন্তরের অদৃশ্য গভীরতার মধ্যে সম্পূর্ণ সমাহরণ করিয়া লইয়াছে। বনশ্রী যেন তাহার সমস্ত বাণী নিঃশেষ করিয়া দিয়া নিজের মনে কেবল ওঙ্কারমন্ত্রটি নীরবে জ্বপ করিতেছে। আমার মনে হইতেছে, যেন তাপসিনী গৌরী তাঁহার বসস্তপুষ্পাভরণ ত্যাগ করিয়া শুভ্রবেশে শিবের শুভ্রমূর্তি ধ্যান করিতেছে। যে কামনা আগুন লাগায়, যে কামনা বিচ্ছেদ ঘটায়, ভাহাকে তিনি ·ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছেন। সেই অগ্নিদগ্ধ কামনার সমস্ত কালিমা একটু একটু করিয়া ঐ তো বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে; যতদূর দেখা যায় একেবারে সাদায় সাদা হইয়া গেল, শিবের সহিত মিলনে েকোথাও আর বাধা রহিল না। এবার যে শুভপরিণয় আসন্ধ, আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলের পুণ্য-আলোকে যাহার বার্তা লিখিত আছে এই তপস্থার গভীরতার মধ্যে তাহার নিগৃঢ় আয়োজন চলিতেছে ; উৎসবের সংগীত সেখানে ঘনীভূত হইতেছে, মালাবদলের ফুলের সাজি বিশ্বচক্ষুর অগোচরে সেখানে ভরিয়া ভরিয়া উঠিতেছে। এই তপস্থাকে বরণ করো, হে আমার চিত্ত, আপনাকে নত করিয়া ্যনিস্তব্ধ করিয়া দাও— শুভ্র শাস্তি তোমাকে স্তরে স্তরে আর্ড -করিয়া স্থিরপ্রতিষ্ঠ গুঢ়তার মধ্যে তোমার সমস্ত চেষ্টাকে আহরণ

করিয়া লউক, নির্মলতার দেবদৃত আসিয়া একবার এ জীবনের সমস্তঃ আবর্জনা এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দিক ; তাহার পরে এই তপস্থার স্তব্ধ আবরণটি একদিন উঠিয়া যাইবে, একেবারে দিগ্দিগস্তর আনন্দকলগীতে পূর্ণ করিয়া দেখা দিবে নৃতনঃ জাগরণ, নৃতন প্রাণ, নৃতন মিলনের মঙ্গলোৎসব।

৯ অগ্রহায়ণ ১৩১৯

# উল্লেখপঞ্জী

অর্জুন—১১৩

অস্লার [কোম্পানি ]-->৪২

আট্লাণ্টিক সমূত্র [ জাহাজ-ডুবির উপক্রম ]--- ৭

'আনন্দান্ধ্যেব থৰিমানি ভূতানি জায়ন্তে'—৩৭

আবিরাবীর্ম এধি---১৬৮

আমেরিকান--- ৭

আমেরিকার সভাতা--১২১

আয়ুর্লগু—১০৩, ১০৬, ১০৭, ১০৯, ১১০

আর্ভিঙ, অভিনেতা—৭৫

আশ্রমের বিতালয়--->-২, ৪৪

ইডেন গার্ডেন—২৮

ইমনকল্যাণ--- ১৪৮

ইয়র্ক ট্রটার, লগুন একাডেমি অফ ম্যাজিকের অধ্যক্ষ-১৪৯

উপনিষৎ-->৬২, ১৭১, ১৭২

উট্রম সাহেব—১৩৪-১৩৬

একাডেমি অফ ম্যুজিক, লণ্ডন-->৪১

এণ্ডুস, চার্ল ক্রিয়র—১৩২

এসিয়া—১২৫

ওয়ার্ড সওয়ার্থ-->৽২

ওয়েলদ সাহেব, [ এইচ. জি. ]--১২১-১২৩

**巻ペーーン・**b

কলম্বস---১৮৬

कनिकाला---२१-२৮, ७১, ১৫३

কানাড়া---৭২, ১৪৯

কাবুলী—৯

ক্রিস্টল-প্যালাস---১৪৩

कीव्रम->१>

## উল্লেখপঞ্জী

```
কুমারস্বামী, ভাক্তার [ আনলকুমারস্বামী ]-->৪৮, ১৫ ০
কেমব্রিজ—১২৫
ক্যালে--৮৯
খুস্ট—১৫
খুন্টান-১৬, ১৯, ২০, ১৩০-১৩২, ১৩৭-১৪০
গঙ্গা---২৭
গণেশ---১৪৩
গীতা---২০
গুজরাটি---৩১
গোরাই নদী-
গোলদিঘি--৩০
গোরী--১৯৫
চিত্রশিল্পী বন্ধু [ রোটেনস্টাইন ]---৯৩-১০০, ১২১-১২৪
'জন চীনাম্যানের পত্র'—১২৫
জর্জ মুর---১০৯
জৰ্মান---১৪৩
টাইটানিক জাহাজ—৯-১০, ১৬
টোডি-- ৭১-৭২
ডিরোজিয়ো---১৮০
ডেভিড হেয়ার—১৮০
ভোভার---৮৯
ঢাকা--- ৭
ত্রিত্ববাদ---১৩৮
छ•श्रिम--->>०
লোণাচার্য—১১৩
গ্রুপদ খেয়াল-->৪৮
'নাল্লে স্থুখমন্তি'—৬৫
```

## উল্লেখপঞ্চী

নিবেদিতা, ভগিনী-->২ নিমতলার ঘাট--->২ 'নেশন' পত্য—১১ भूमा नमी-- १, ६६ 'পয়সার বেলায় পাকা- টাকার বেলায় বোকা'-->৪٠ পাঞ্চাবি---৩১ পারস্তা-->৪০ পারিস---৮৮ পার্সি—৩১ পার্সি রুমণী—২৯ পুরাণকথা—৩২ পোর্ট-সৈয়দ--- ৭৮ 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে'—৬• ফ্রান্স্—৮৯ বন্ধিমচন্দ্র---১০৭ रक्रमर्गन--> ° १. ১०৮ বরানগর---১৮৬ বাগবাজার---১৮৬ বাগেন্ডী---১৪৮ বারুন কোম্পানি--১৪২ বারুনুস, কবি--১০২ विद्यकानमः श्रामी--->२ বীডন-পার্ক--৩৽ বৃদ্ধ--- ৭৬ বেহাগ—১৪৯ रिवक्षव-श्रमाविल---> · 8 বোম্বাই শহর---২৭-২৮, ৩১

# উল্লেখপঞ্জী

বোলপুর বাজার—> . বোয়ার যুদ্ধ—১৩৯ বৌদ্ধধর্ম-১৪ -বিপ্লব---১৫৮ -যুগ---১৮, ৭৬ ব্যাবিলন-৬৫ ব্যারিস্টার হওয়ার চেষ্টা—৩ ব্রাইড অফ লামার্মুর--- ৭৫ ব্রাহ্মণ--১৩৮, ১৩৯, ১৫৪, ১৫৯, ১৭৬-১৭৭ ভগীরথ---১৮০ ভূমধ্যসাগর---৭৮ 'ভূমৈব স্থম্'—৬৪ ভৈববী---১৪৮ ভৈ রো—৭১ মড্মেকার্থি—১৪৮ মভার্ন্ রিভিয়ু—১৪৮ মহাদেব--১৩৫ মাকিণ্টশ-বার্ন-->৪২ মাডোয়ারি—৩১ মারাঠি মেয়ে—২৯ মালকোষ---১৪৯ মার্সেল্স্ বন্দর—৮৮ মিল [জন স্ট্যার্ট্]-১০৮ মুদলমান---৩১ মূৰ্ছিত দ্বীলোক [ উদ্ধার ]—৮ মেঘমল্লার---১৩৫ <মটেরিয়ালিস্ট-->•

## উল্লেখপঞ্চী

ম্যাথেরান পাহাড়---২১. ৩০ যজুর্বেদ-১৪৮ যমরাজ---৩২ যাজ্ঞদেনী--১৮৪ যিন্ধ---১৩৮ 'যেনাহং নামৃতা স্থাম্'—২৩ য়েট্স--->>> বতনদেবী--- ১৪৮ রাবণ--৬ঃ রামমোহন রায়-১২ রাদেল, িবার্ট্র বিভান-১২৬ রিচার্ডসন-১৮০ বেনেসাঁস--১১৭ [ রোটেন্টাইন ] চিত্রশিল্পী বন্ধু--৯৩-১০০, ১২১-১২৪ नची--७२, ७७, ७१, ৮১, ১৪२, ১६७ ল্ডুন—১০, ১৩, ১৬, ১৪৩, ১৪৯ লোয়েস ডিকিন্সন--১২৫ লাজারাস--১৪২ শিব—৬৪, ১৯৫ সরস্বতী---১৪২ **সাপ্তাহিক পত্র—১২** সাহানা-->8¢ **দাহারার মক্বভূমি**—৩২ সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ—৩ স্ইডেন-->> স্থইন্বর্---১৽২ ষ্কটলগু---১০৩

# উল্লেখপঞ্জী

ন্টপ্ফোর্ড ক্রক-১১২-১১৮

স্টাফোর্ড শিয়র—১৩২

স্বৰ্ণলক্ষা---৬৫

·হরগোরী—৩¢

হার্মান-১৪২

হিমালয়—৫৪

शैरान--১৩०

হ্যাণ্ডেল, সংগীতরচয়িতা--> ৪৩

-হ্যামলেট-- ৭৫

হ্যামারগ্রেন-->>

হ্যামিল্টন--১৪২

হ্যাম্পুটেড হীথ—১৬

.Hail and Farewell-> >>

London Police Courts—२०

The Wanderings of Oisin->>>>>>



